ज्रास्त्राम्याम् भूत्यामाधाः 3/731







রম্ভান পাবালীশ্বং হাউস পে,ইন্দ্র ফিশ্বাস রোড কনিকাভা-৩৭ প্রথম সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৬২

প্রকাশক শ্রীসজনীকান্ত দাস রঞ্জন পার্বলিশিং হাউস 7.9.99

প্রচ্ছদপট শিল্পী গোপাল ঘোষ

আলোকচিত্র লেখক

ব্রক-তৈরী, বাঁধানো খ্রীসরুবতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা

ম্দ্রাকর শ্রীশেলেন্দ্রনাথ গা্হরায় শ্রীসরুস্বতী প্রেস লিঃ ৩২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা ১



# 5/731 5739 6075

|     |                          |        |       | 7   | ા્જા |
|-----|--------------------------|--------|-------|-----|------|
| 51  | কেদারনাথ                 | ***    | ***   |     | ¢    |
| २ । | শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লা | বনি    | ***   | ••• | 2    |
| 01  | পাহাড়ের গায়ে পাথর কে   | টে পথ  | ***   | *** | 50   |
| 81  | এ-পারে লোকালয়           |        | ***   | *** | 59   |
| ¢1  | ও-পারে সাধ্-সন্তের বাস   |        | ***   |     | 28   |
| ৬।  | স্কুত্ত-পথে              | ***    |       | *** | ৬৯   |
| 91  | ভূত্জ-বন                 | •••    | •••   |     | 95   |
| 81  | দ্বে গোম ্থ—শতপন্থ       | ***    | ***   | ••• | 69   |
| 21  | শ্ভ-জটাজ্ট দেবতাত্মা হি  | হমালয় | * * * | *** | AA   |
| 106 | গোম্থে গঙ্গাবতরণ         |        | ***   | *** | 25   |
| 221 | দেবি দ্রমায় ম্বনিবরকনে  | 3      | ***   |     | ৯৫   |

১৯৫২ সাল। মে মাস।

আবার কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি।

কিছ্বদিন আগে ভাইপো বিলেত থেকে ফিরেছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণা করছে। সব কিছ্ব নিজের বিদ্যাব্যদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে, যার প্রমাণ পায় না তা মান্তে চায় না।

আমার যাওয়ার খবর শ্বনে বলে, আবার কেদার-বদরী চল্লে কেন? একবার ত ঘ্বরে এসেছ। যাও না, ইউরোপ দেখে এস। ও-দিকে ত কখনো যাও-ই নি। অনেক কিছ্ম নতুন দেখ্বে। আর যদি পাহাড়েই বেড়াতে চাও—চলে যাও সমুইজারল্যান্ডে। কী অপ্ৰেব

#### গঞ্চাবতরণ

দেশ! পাহাড় পাবে, স্নো পাবে, লেক্ পাবে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তেম্নি ট্রুরিণ্ট-দের থাকবার স্বল্দোবস্তু। পায়ে হাঁটার কণ্ট নেই, চটিতে থাকার অস্ক্রিধে নেই। সব কিছ্বই হাতের কাছে পাবে, এমন কি পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চ্ডায় পর্য্যন্ত ট্রেনে করে পেণছে দেবে!

চুপ্ করে শ্বনি, আর হাসি।

তারপরে বলি, হাঁ—তাইত গল্প শর্নান, বই-এ পড়ি, ছবিও দেখি। পাস্-পোট'ও ত করা আছে। কিন্তু, তব্ থাওয়া হচ্ছে কই? যথনি স্যোগ আসে তথনি হিমালয়ের দিকেই মন ছোটে,—বার হয়ে পড়ি। যেতেই হয়।

ভাইপোও হাসে। বলে, আশ্চর্য্য! তোমাদের এ-স্ব বর্ঝি না কিছ্র। ব্রেও কাজ নেই আমার!

তারপর, একাই যাত্রা করি। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি—পরিপূর্ণ পরিভৃত্তি নিয়ে। বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাস আসে।

হিমালয়ের দ্বনিবার আকর্ষণ ঘর-ছাড়া মনকে আবার পথে টানে। যাত্রার আয়োজন করি।

ভাইপো খবর শ্বনে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাসে। বলে, পাগল হলে নাকি? আবার চলেছ কেদার-বদরী? এইত সেদিন ঘ্বরে এলে?

তারপর, আবার পশ্চিম-যাত্রার পরামশ দেয়, পাশ্চান্ত্য সভ্যতার প্রোজ্জ্বল প্রগতির পরিচয় দেয়। হঠাৎ গন্তীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা—সত্যি বলো ত ওখানে বারবার গিয়ে কি কোন আনন্দ পাও?

উত্তর দিই, পাই বই কি। নিশ্চয় পাই এবং আশাতীত পাই। নইলে যাবোই বা কেন? কেউ ত এখান থেকে জোর করে পাঠায় না। তবে, কেন যে যাই, কি যে পাই —বোঝাতে পারি না।

ভাইপো গম্ভীর হয়েই বলে, চলো, এবার আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। একবার দেখে আসি, কি আছে ওখানে। পারবো না যেতে?—শ্বনেছি নাকি খ্ব কন্টকর পথ?

যে-কেউ আসে কেদার-বদরী-যাত্রার পরামর্শ নিতে, নিঃসঙ্কোচে যেতে উৎসাহ দিই। বলি, দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়্ন। কোনও ভয় নেই। স্ক্রিধে-অস্ক্রিধের, বাধা-বিপত্তির হিসেব-নিকেশ করতে যাবেন না, করলেই হিসেবে মিলবে না, যোগে ভুল হবে—যাওয়ায় বাধা ঘটাবে। বা'র হয়ে পড়লেই দেখবেন, ঠিক ঘ্ররে এসেছেন।

ভাইপোর বেলায় কিন্তু বলতে দ্বিধা জাগে। ভাবি, সত্যিইত পথের অত অস্কবিধা, গৃহ-স্কথের সন্ধান নেই —যদি কোন ক্লেশ বোধ করে!

তব্ৰও বলি, বেশ ত চলো না, হাজার-হাজার লোক চলেছে, আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। তবে, পথের কণ্টট্বকু স্বীকার করে নিও। চোখ ও মন সম্পর্ণ উন্মন্ত্র রেখো—অপার আনন্দ পাবে।

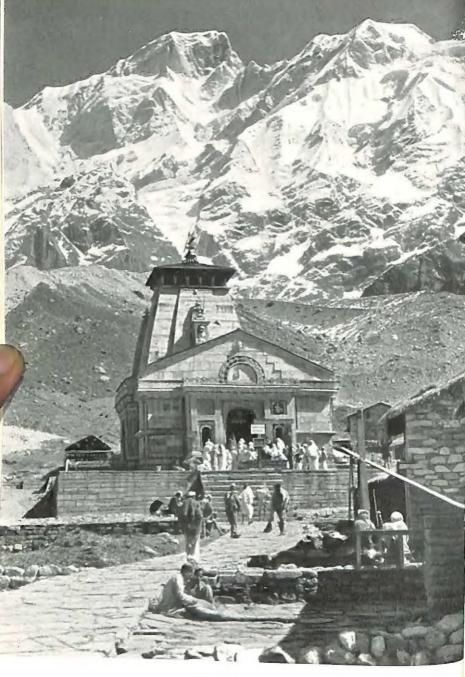

কেদারনাথ

দ্বজনে বেরিয়ে পড়ি।

হিমালয়ে পথ-চলার অভিনব জীবন তার স্বর্ হয়।
চারিদিকের বিচিত্র আবেল্টনীর সঙ্গে সে নিজেকে স্বন্দরভাবে মানিয়ে নেয়। দ্বর্গম পথের দ্বর্হতাও হাসিম্বথে
বরণ করে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সামনের চড়াইটা ওঠবার জন্যে একটা ডাণ্ডী বা ঘোড়া করব নাকি?

সে তথনি প্রতিবাদ জানায়। বলে, না, নাঃ—চমংকার চলেছি। ধীরে ধীরে ঠিক উঠে যাবো। বেশ লাগ্ছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষক মন তার সজাগ আছে। অন্সন্ধিৎসার অন্বীক্ষণে সব কিছ্ব দেখবার জানবার চেষ্টা করে।

কেদারনাথে এসে পেণছ লাম। সাগরবক্ষ থেকে ১১,৭৫০ ফিট্। তুষারমোলী কেদার শ্রের পাদদেশে অপর্প মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিছ কাল আগেও বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারিদিকে তুষার-গলা জলের ধারা নেমেছে—অদ্রবত্তিনী

মন্দাকিনীর সঙ্গে কলোচ্ছনাসে মিলতে ছ্বটেছে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম বরফের রাজত্বে। সামনেই নগাধি-রাজের তুষার-শত্ত্ব বিরাট র্প। দ্বজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

অস্ফর্টস্বরে ভাইপো বলে, নাঃ—আবার এখানে আসতেই হবে।

আমি হাসি। ভাবি, তার বৈজ্ঞানিক মন কি দেখল, কি পেলো—কে জানে?

তবে এট্বুকু জানি,—আবার আসতেই হবে!

¢

<mark>আবার বছর ঘ্</mark>ররে যায়। আবার মে-মাসও আসে।

আবার হিমালয়-যাত্রার প্রস্তৃতি করি।

এবার আর ভাইপো প্রশ্ন করে না। দ্বঃখ জানায়, নতুন কাজে যোগ দিয়েছি; কোনমতে বার হবার উপায় নেই। কিন্তু, দেখে নিও আসছে বছর যাবোই—গঙ্গোত্রী-যম্নোত্রী ঘ্রুরে আসতে হবে।

জর্মন. সে যাবেও।

এমনি করে আমারও বারবার হিমালয়-যাত্রা। কি যে পাই, কত যে পাই—ভাষায় প্রকাশ হয় না, শর্ধর বর্ঝি, মন ভরে উঠে—প্রশান্তির প্রদীপ্তিতে পরিতৃপ্তি আনে।

8

এবার কিন্তু কেদার-বদরীর পথেই শ্ব্রু যাবো না।
গঙ্গোত্রী হয়ে গোম্বুও দেখে আসার আকাঙ্কা। কেদারবদরীর বিবরণীর অভাব নেই। গঙ্গোত্রী-যম্বনোত্রী
যাত্রা-পথের কাহিনীও পড়ি। এর প্রের্বও ও-পথে
গির্মোছ। সানন্দে ঘ্রুরে এসেছি। সবারই অভিজ্ঞতা
যে একই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। না-হওয়াই
স্বাভাবিক। চোথের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, শরতের
আকাশে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘখানি বিভিন্ন জলাধারের
জলের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছায়া ফেলেছে।
অথচ, কোন কোন লেখায় পথের দ্বর্গমতার যে

বিভাষিকা স্থি করে তা দেখে মনে সন্দেহ জাগে— আমি কি তবে অন্য কোথাও গেছি—ও-পথেই যাই নি!

পথের কন্ট আছে, ঠিকই। হিমালয়ের পাহাড়-পথে দুর্গমতাও বিচিত্র নয়। কিন্তু, সেটা বড় কথাও নয়, ভয়েরও নয়। কেদার-বদরীর যাত্রা-পথ এখন ত বাস্ চলাচলের ফলে সহজ ও স্বাম হয়েছে। গেলেই হোল। যাত্রীর স্লোতও অবিরত বয়ে চলেছে—পাহাড়ে ঝরণার মত।

তাই, সে-পথের পরিচয় দেবার জন্যে এ-লেখার অবতারণা নয়। গঙ্গোত্রী যাত্রা-পথেরও নয়। গোমনুখে যাত্রী যায় অলপ। সেই পথেরই কাহিনী বলা এর উদ্দেশ্য।

¢

কলিকাতা থেকে হরিদ্বার রেল-পথ। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ষোলো মাইল,—রেলের শাখা-লাইনও আছে, বাস্-ও চলে। হৃষীকেশের পরই পাহাড় স্বর্। স্তরে স্তরে গিরিশ্রেণী আকাশ স্পর্শ করতে চলেছে। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গোল্রী-পথেও ১৯৪৯ সাল হতে বাস্ চলাচল



শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনি ধ্সর-তরঙ্গ-**ভঙ্গে** 

স্বর্ হয়েছে। কেদার-বদরীর বাস্ একদিকে চলে গেল, গঙ্গোত্রী-পথের বাস্ ভিল্ল পথে নরেন্দ্রনগরের দিকে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নরেন্দ্রনগর পার হয়ে, টেহেরী ছেড়ে এসে হরিদ্বার থেকে ৮২ মাইল দ্রে ধরাস্। বাস্-এর পথ আপাততঃ এইখানেই শেষ। আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন চলেছে।

ধরাস্থ গঙ্গার উপর। এখান থেকে গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে গঙ্গোত্রী। ৭৫ মাইল দ্র। আর একটি পথ বামদিকের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে নেমেছে যম্থনার উপত্যকায় এবং যম্থনার কলে ধরে চলে গেছে যম্থনাত্রী। ধরাস্থ থেকে যম্থনাত্রী ৪৮ মাইল। পাঁচ বছর আগে যম্থনোত্রী দেখে এসেছি। এবার ও-পথে যাবার কথা নয়। গঙ্গোত্রী হয়ে গোম্থে যাওয়াই উদ্দেশ্য।

ধরাস্ব থেকে পারে চলার পথ স্বর্। হাঁটা পথ হলেও প্রশস্ত পথ—ভয়ের কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভায়ে পথ চলা যায়। কচিৎ কোথাও পাথর বেশী হলে পথ অপ্রশস্ত হয়, কিন্তু সেখানেও চলাচলে কোন আশঙ্কা নেই। একমাত্র, পাহাড় ধ্বসে গিয়ে পথ যদি নিশ্চিন্ত

হয়—তথান সামায়ক চলাচলের অস্থায়ী পথট্নকু সংকীণ হয়, মনে হয়ত ভয়ও জাগায়। কিন্তু, বর্ষার আগে খনুবই কম পাহাড় ধনসে, তাছাড়া অসমর্থ বৃদ্ধ যাত্রীদের স্বচ্ছন্দে সে-সব পথ অতিক্রম করতে দেখে মনে সাহস্কাগে। আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদও ত কখন শোনা বায় না। বড় সহরের প্রশস্ত রাজ-পথেও চলাচলের বিপদ কি কম!

ধরাস, থেকে গঙ্গোগ্রী পাঁচ ছয় দিনের পথ। নয় মাইল অন্তর ধর্ম্মশালা। কেদার-বদরীর পথের মত অত ঘন ঘন চটী বা গ্রাম পাওয়া যায় না। তাই, এ-পথে নয় মাইলের কম পড়াও নেই, অর্থাৎ সারাদিনে নয় মাইল অথবা আঠারো মাইল যেতেই হয়।

উত্তরকাশী, ভাটোয়ারী, গাঙ্নানী, হর্শীল, ধরালী— ছাড়িয়ে এসে গঙ্গোত্রী। সাগরবক্ষ হতে ১৯৫০ ফিট্ উচু।

সবগ্নলিই গঙ্গার উপর মনোরম স্থান।

মাঝে দ্বইটি বড় চড়াই আছে। প্রথমটি 'স্বখী'র চড়াই,



—চড়াই উঠার সূখ নেই, তবে চড়াই-শেষে বিশ্রামে সূখ আছে। দ্বিতীয়টি, গঙ্গোত্রীর আগেই 'ভৈরব-ঘাটি'-র চড়াই। চড়াই হিসাবে এর খ্যাতি আছে, তবে খ্যাতির তুলনায় ভীতিকর নয়।

Ġ

# গঙ্গোত্রী ছোট জায়গা।

বিরাট্ গিরিশ্রেণীর মাঝে একটি মন্দির ও কয়েকখানি ঘর,—যেন প্রকাণ্ড এক বটগাছের শাখায় ছোটু একটি পাখীর বাসা।

# মন্দিরের পাশেই গঙ্গা।

সেই জাহাজ-ভেসে-যাওয়া স্বিস্তীর্ণ স্ব্রভীর ভাগী-রথী নয়,—উপলবহ্বল ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য নির্বারিণী। হিম্মাতিল জল। গৈরিকবসনা। কলস্বরে বয়ে চলেছেন। উচ্ছল উদ্বেল।

গঙ্গার উপর কাঠের ছোট প্রল। অপর পারে সাধ্ব-

एन्छन्ना रहा। निरतन भर्ग कर्वनार्दे। जत्नक मार्थ; जारमन,—वक्मरङ प्रगंति शरमा

मझीरम्त छेप्रास्ट् शास्रत वास्त्र प्राक्षाचा ।

। होळ हेष-बाल कि चीनका ,हाणाल वा लांक-वत रेडी । गीनक नार गीर्म का चीक का उराड इंद्राम भारता मह्याण न्टेरल, शाक्ष सकरलट् निर्वाक्। यत्नरक स्मोनौड ग्राया वरमह्या मुद्रे वक्षन भर्पम्भत् कथा प्रतिष्ट्रन। गीम्जीप-अोकू हाछ । कि। धेनुकार्गक ट्रान्स । उपन्नी (कोशीनमाध माद्र। कार्ता कारता जाए तन्हे-मुम्भूर्ण व्यार्छ—रमागे कम्पन वा ठामदा वात्तरकरे नद्य एमर् अविदिई नेही शहा खाल्य करिंग्रक लिप्स व्यक्ति वार्षि टिगटथ-भूटथ सथ्यु श्रीम, निमान्त भत्लाणात्र भन्निमा त्र श्र-रकामल कान्छ नम्, किठिन, कठीत। कारता कारता कार्ष्ट्र १ किया विद्यास्था वास्तक विका केरा विद्या लियार र्याम्यी-इम्र १४४६ रवस्त मृद्धे इराहिस বঞ্চে আছেন। বাইরে বারান্দায় ও চর্ত্রে সাধ্র্যা বস্তে चरत्त िण्जत काली-कम्ली-रिक्साव त्लाक, थावात निरम कानालाझ एकाक्व-कका,-त्यन ट्लंग्रह्मात्त्व हिम् । गिनानार्था चात्र हाल्य हालाहाह नात्रालाहा हिलाला।

সওদের আশ্রম। ছেট ছেট এক একটা ঘর। চারিদিকে দেবদার্ত্র গহন বন। সেই বনের ধারে গঙ্গার তীরে একাণ্ডে সাধন-ভজনের নিভ্ত স্থান।

Ь

তীর্থ-ত্রমণের এক প্রধান অজ সাধ্-সঙ্গ। তাই, প্র্ণা-কামী তীর্থসেবীদের তীর্থকতে এলেই সাধ্-সন্ধানির আকাঞ্জন প্রবল হয়ে উঠে।

प्रश्नीरपत भएक वक्शाल शाँफ्दा व-भव राश्चिलाघ।
रिकायत कर्ष्ट्र शत्कत वक्ष्यत कालक्ट्यं जगावक
रिकायत कर्ष्ट्र शत्कत वक्ष्यत कालक्ट्यं जगावक
कर्षाण्यता वक्ष्या विश्व विश्व विक शात वर्ण स्नीठे माध्
यावात रत्नाथ कराता वार्णका कर्षाण्यता शास्त्र विश्व व्याया भएका
रामाय रत्ने । किन्धु, आध्रता वभा-भारत्वे भाध्, म्नीठे भाध्,
रामाय रत्ने । किन्धु, आध्रता वभा-भारत्वे भाध्, म्नीठेव भाध्,
रामाय रत्ने । किन्धु, आध्रता वभा-भारत्वे भाध्, म्नीठेव भाध्,
रामाय रत्ने । किन्धु, आध्रता वभा-भारत्वे भाध्, म्नीठेव भाध्,
रामाय रत्ने । किन्धु, आध्रता वभा-भारत्वे भाध्, म्नीठेव भाध्,
रामाय रत्ने । किन्धु, आध्रता वभा-भारत्वे भाध्, म्नीठेव भाध्,
रामाय रत्ने । किन्धु, आध्रता वभाव भाध्निक्यं
विश्व स्वर्ण विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व रविश्व विश्व हिस्सु रिवार विश्व विश्व रविश्व रविश्व रविश्व रविश्व रविश्व रविश्व रविश्व रविश्व विश्व रविश्व रविश्व

नण्डाह्म याघारस्य भन् अन्तुरिक इरस क्रेना

। দালাভাঁন দ্যেও একপাশে এসে দাঁদলায়।

সাধ<sub>न</sub>ीं जामाएतत निरक ज्यन्य स्ताय-स्तर्व जाक्ष्यात जाएबन। भ<sub>न</sub>वर्रामाय,नित्र कथा घरन एशल। भक्ष्यात शिक्ष्य

একে একে সার বেবৈ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিতর থেকে খান ছরেক র<sub>ু</sub>র্ট, ভাত ও ভাল বা তরকারী

কেউ বারান্দায় বমে খাচ্ছেন, কেউ বা গঙ্গার ধারে পাথরের উপর গিনয়ে বসছেন, কেউ কেড কিছা আশ্রমে অপর

आस्य एटबर्छन्।

प्रकलन नाजा आर्थ, प्रांप्टिस्स्टे शास्त्रम, भाननाम, जिने कथनए राजन ना, स्मान्टस्स्टे शास्त्रम, भाननाम, जिने

সবাই অপর-পারের আশ্রমবাসী। কিন্তু, মহাঘারা সকলেই ভাশ্চারা নিতে আসেন না। আশ্রেম পেশৃছে দিলে তাঁদের কেউ কেউ গ্রহণ করেন। আবার, এমনও করেকজন আছেন বাঁরা এ-সব আগ্র-পক্ত কেন নিজ্ ভোজন করেন না। দর্মনাথীরা কিস্মিস্, বাদায ইত্যাদি দিরে প্রণায় করে আসে, শ্রুষ্, তাই খান।

28

। नारा राज्य राज्य रीक्ष राष्ट्र

মনে চিন্তা করছিস্—সে-ই তোকে দেখে চিনতে পারবে না!'

ভাবি, কলির এই ন্ব-দ্বর্বাসাও হয়ত অভিশাপ দিচ্ছেন,
—'তোরা যেমন আমার পাশে এসে বস্লি, তেমনি
তোদের পাশেও একাসনে এসে বসবে—অচ্ছ্ত্ত
অস্প্শ্যেরা।'

মনে মনে বলি, ঠাকুর, অনেক দিন বনে চলে এসেছ।
খবর রাখো না। তারা শ্ব্র্ একাসনে বসবারই অধিকার
পায় নি, এখন দেবতাদের হাত বাড়িয়ে দপর্শ করার
লোভে মন্দিরে এগিয়ে চলেছে! তা চল্বক, ভেদাভেদ
যত ঘোচে, ঘ্রুক। কিন্তু, হিমালয়ে এসে তুমি পেলে
কি? অঙ্গের বসন-ভূষণ বহিরাবরণ সব কিছ্রই ছেড়েছ,
অথচ মনের কোণে মান-অভিমানের মান্য-স্বভাবটি
এখনও তেম্নি আঁক্ড়ে আছ, ল্রোধের ফণা এখনও
তেম্নি দ্লছে! হিমালয়ের শান্তির মাঝে এখনও সেই
অ-শান্তি!



এ-পারে লোকালয়, গঙ্গামায়ীর মন্দির

# विकारल ख्रादा हललाम माध्य-मन्पर्यत।

এ-পারে মান্ব্যের বাসা, ও-পারে সাধ্র বাস। এ-পারে পাথরের বাড়ী, কয়েকটি দোকান-ঘর, জানকীবাঈ-এর তৈরি গঙ্গামায়ীর মন্দির। ও-পারে শান্ত তপোবন, সাধ্বদের ছোট ছোট কুটি, তাঁদের মনোমন্দিরে আরাধ্য দেবতা। এ-পারে যাত্রী-জীবনের উচ্ছল চণ্ডলতার স্রোত, ও-পারে ধ্যান-গন্তীর নিস্তরঙ্গ জীবন-জলধি।

মাঝখানে পর্ণাতোয়া ভাগিরথী। তারই উপর পারা-পারের সেতু। এ-পারের মান্বের সঙ্গে ও-পারের সাধ্র যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে।

এ-পারের মান্র যায় সাধ্-সন্দর্শনে, ও-পারের সাধ্রা আসেন ভাণ্ডারার সন্ধানে। এ-পারের সংসার-সন্তপ্ত মন সাধ্-সন্তদের কাছে ছোটে শান্তির আশায়, ও-পারের আকাশ-মাগর্ণিরা গৃহীর দ্বুয়ারে এসে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে। যেন, জননী জাহুবী তাঁর দুই কোলে ভিন্ন-প্রকৃতি দুই সন্তান নিয়ে মাতৃ-গৌরবে চলেছেন।

প্রলের উপরে এসে দাঁড়ালাম।

পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে হয়। মার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। সেবারও এমনি সাধ্-দর্শনে বার হয়েছিলাম। ধর্ম্মশালা থেকে বার হবার আগেই হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছিল। শীতও তেমনি দশগ্রণ হয়ে দেখা দিল।

মাকে বললাম, এ-ত ঠাণ্ডায় বা'র হবে? মন্দিরে ত দেবতাই দর্শন হয়েছে—আবার সন্ধ্যায় আরতি দেখবে,— সাধ্-দর্শন না হয় থাক্-ই।

মা বলেন, সে কি বাবা! তা কি হয়? তীর্থে এসে সাধ্-দর্শন করব না? মহাত্মাদের দর্শনে কতো প্রাণ্য, কতো তৃপ্তি!—ব্ভিট ত কমে এল, চলো যাওয়া যাক্।

অতএব, যাওয়াই হয়। একে গঙ্গোন্তীর ঠাণ্ডা, তায় ব্যিত-বাদল। গায়ে বেশ কিছ্ম গরম জামা-কাপড় চাপালাম।

মার ডাশ্ডী-ওয়ালাগ্বলি পাহাড়ী হলেও ম্বড়িশ্বড়ি দিয়ে ডাশ্ডী নিয়ে চলেছে।



ও-পারে সাধ্-সন্তের বাস—ছোট ছোট কুটি

পাণ্ডাজি শ্রীভূমানন্দ বললেন, প্রথমে চল্বন এখানকার এক মস্ত সাধ্বকে দেখতে।

প্রল পার হয়ে বাঁদিকে একট্র উঠেই তাঁর কুটি।

পাথরের ছোট পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা জমি। তার মাঝখানে একটি ছোটু ঘর। পাঁচিলের এক কোণে আরও একটি ছোট ঘর আছে। মাঝখানের ঘরখানির কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে খোলা রোয়াক্। একটি-মাত্র ছোট দরজা—গঙ্গার দিকে মুখ করা। জানালা নেই।

দরজার সমেনে এসে ভিতরে <mark>তাকালাম।</mark>

যোগাসনে বসে এক অপ্ৰব ম্ত্রি। জটাধারী। স্থ্লকায়। তামকান্তি। সারা অঙ্গে কোথাও কোন আবরণ
নেই। জ্যোতিম্মায় ম্ত্রি—নিশ্চল নিস্পন্দ। নিজ্পলক
নেত্রে যেন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ দেখে
মনে হয়, এ যেন জীবস্ত মান্য নয়,—পাষাণ-ম্ত্রি।
কাশীতে-দেখা বৈলঙ্গন্দ্বামীর প্রতিম্ত্রিটি চোখের উপর
ভেসে উঠল।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। পাণ্ডাজির ডাকে চমক ভাঙ্ল। বললেন, মাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চল্লন।

মাথা অনেকথানি হে'ট করে দরজায় ঢ্বকতে হয়; কিন্তু, এখানে আপনা হতেই ত মাথা নত হয়ে আসে।

মার সঙ্গে প্রণাম করে মূর্ত্তির পাশে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে পাথর-ম্ত্রি স্পন্দন পেলো। আঁখির তারা ঘ্রিয়ে একবার আমাদের তাকিয়ে দেখলেন। প্রশান্ত বদনে মধ্বর হাসির অস্ফ্রট-রেখা ফ্রটে উঠল। ঈষৎ ইঙ্গিত করে আমাদের বসতে বললেন,—হাত তুলে আশীবর্বাদ করলেন।

মা যুক্তকরে তাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে নিবিচ্চচিত্তে বসে <mark>আছেন। দ্বনয়নে আনন্দাশ্র</mark>র ধারা। প্রসন্ন পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্তি!

এদিকে সাধ্র চোখের দৃষ্টি আবার গঙ্গার ধারার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষণিকের সজাগতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আবার, নিজ্পলক আঁখি, নিস্পন্দ দেহ। মনে হয় প্রাণহীন। অথচ, তারি সালিধ্য মনে এক অপ্রের্ব



অন্তুতি আনে। ব্রিদ্ধর সীমা-বদ্ধ, পরিচিত দেশ-কাল অতিক্রম করে মন কোন অসীমতার মাঝে ভেসে যায়। অনাদি কাল যেন একটি ক্ষ্বদ্র ম্বহুত্তের মাঝে স্তব্ধ হয়ে। দাঁড়ায়। প্রকৃতিস্থ হতে চেন্টা করি।

মনে পড়ে, পল্বাণ্টনের কথা। অর্ণাচলের ঋষি
মহিষি রমণ-এর সাথে তাঁর প্রথম-সাক্ষাতের বিবরণ।
দেশ-কাল-পাত্র—পারিপাশ্বিক আবেন্টনী—সব কিছ্রই
প্রয়োজনীয়তা কি করে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল!
অথচ, বিদ্বান্, ব্লিদ্ধান্, বিচক্ষণ, বিধন্মী বিদেশী!

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর আর একটি ব্রহ্মচারীও এসে
দাঁড়িয়েছেন। গের্য়া আলখাল্লা পরা। জটাভার চড়া করে মাথার উপর বাঁধা। মুখে কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের স্কুপণ্ট পরিচয়, অথচ, কোমলতাও আছে। প্রোট্ হলেও শ্মশ্র-গ্রুফের রেখা নেই।

সাধ্বটি সম্প্রণ মোনী। ব্রহ্মচারীজি তাই তাঁর কথা ধীরে ধীরে বলছিলেন, একশো বছরের উপর বয়স; সাধারণতঃ এমনি ধ্যানরতই থাকেন। আমি সেবা করি।



প্রণামী দেওয়ার প্রশ্নে ব্রহ্মচারীজি জবাব দিলেন, কিছ্-কাল আগে এক যাত্রী কিছ্- দিয়ে গিয়েছিলেন, তা এখনও রয়েছে; তাই নেওয়ার প্রয়োজনও নেই, রীতিও নেই।

আরও কিছ্কেণ বসে থেকে, আবার প্রণাম করে আমরা চলে এলাম। তখনও তিনি তেমনি নিশ্চল, নিস্পন্দ। এমনি করেই তাঁর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বছরের পর বছরও ঘোরে। কি করে থাকেন, কেন থাকেন,—িক ভাবেন, কেনই বা ভাবেন এবং কি-ই বা পেয়েছেন—এ-সব সমস্যার মীমাংসা হয় না।

মাকে নিয়ে আরও সাধ্-দর্শন করে ধর্ম্মশালায় ফিরলাম। স্থানীয় লোকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। সেই সাধ্-জিটির কথা উঠল।

একজন বললেন, এক সময়ে ও'র মত বড় সাধ্য দেখা যেতো না। সাধ্য-সমাজে ও'র শীর্ষ স্থান ছিল।

<sup>&</sup>quot;ছিল" শ্বনেই মনে চমক লাগল।

বললাম, কেন, উনি কি এখনও বড় একজন মহাত্মা নন্? না, আরও বড় একজন এসেছেন?

উত্তর শর্নান, সে-সব অনেক কথা। ঐ বিরাট প্রর্থের কাছে ওটা হয়ত একটা ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু সেইটিই এখন মস্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উত্তরদাতাও একজন গের্য্যাধারী হিমালয়বাসী ব্রহ্মচারী। তিনি বলতে থাকেন, উনি একজন মহাপ্র্য্য সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিতিক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধ্রা সকলেই এ কে খ্র উ চু বলেই মানেন। শাস্ত্র-জ্ঞানও গভীর। নিজের চোখেই ত এ র কন্ট-সহিষ্ণ্তা দেখে এলেন। এই প্রচন্ড শীতের মধ্যেও কিরকম বসে রয়েছেন। এ-শীত তো ও র কাছে কিছ্রইন্য়। আগে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন গোম্বে—বরফের মধ্যে। সেখানেও ঠিক ঐভাবে সারা বছর থাকতেন, গায়ে কোনও আবরণ নেই, ধ্নীর আগ্রনও নেই। অথচ, বয়সও হয়ে গেছে একশোর উপর। ইদানীং কয়েক বছর আর গোম্বথে যান্ না,—এখানেই থাকেন। সত্যিই আশ্চর্য্য ক্ষমতা। একবার পশ্ডিত মালবাজি ও কে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন—তার

বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একটা উদ্বোধন ব্যাপারে। কাগজেও সে-কথা তখন বার হয়েছিল।

বললাম, হাঁ,—এখন মনে পড়ছে বটে,—পড়েছিলাম, হিমালয় থেকে কোন্ এক বড় সাধ্বকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন, ইনিই তিনি। তারপর শ্বন্ব ব্যাপার। ও র জীবনের রাহ্ব হয়েছে ও র ঐ সেবক-সাধ্বটি।

আশ্চর্য্য হলাম। বললাম, কুটির ভিতর আলখাল্লা-পরা যে সন্ন্যাসীটি দাঁড়িয়েছিলেন? কেন, বেশ স্কুদর ত কথা বলছিলেন—শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে দেখলাম। ভালই ত লাগ্ল।

মন্চ্কে হেসে ব্রহ্মচারী বললেন, ঐ ত ব্যাপার! ওটি
সন্ন্যাসী নয়,—সন্ন্যাসিনী। এখন ঘটনাটা শন্নন্ন।
সাধন্জি কয়েক বছর হিমালয় থেকে নেমে নীচে
হরিদ্বারের দিকে যেতেন। সেদিকে কিছন্কাল কাটিয়ে
আবার উপরে চলে আসতেন। এ-পথে মাঝে পান্ডাদের
একটা গ্রাম আছে, দেখেছেন নিশ্চয়—ধরালী। প্রতি

বছর আসা-যাওয়ার সময় সেই গ্রামের কাছে তিনি রাত কাটাতেন। তখন এই মেয়েটি ছিল খুব ছোট। সাধুকে দেখতে পেলেই তাঁর কাছে ছুটে আসত, সারাক্ষণ তাঁর কাছে কাছে থাক্ত ইনিও খুব শ্লেহ করতেন তাকে। এমনি করে বছরের পর বছর যায়, মেয়েটিও বড় হয়ে উঠে। তারপর, তার বিয়েও হোল; কিন্তু স্বামীর ঘর করা তার ভাগ্যে ছিল না। শেষে গের্ব্বা পরল, এই সাধর্বজির কাছে সন্ন্যাস নিল, এ'রই কাছে এসে রইল। এর কাছে শাস্ত্র-শিক্ষাও করেছে—তথন ইনি মৌনী ছিলেন না, কথা বলতেন। কঠিন সন্ন্যাস-ব্ৰতও পালন করেছে। কিন্তু, এ-সব হলে হবে কি! এ°র কাছে এসে থাকার পর থেকেই—সাধ্বজির সম্পর্কে লোকমহলে কথা উঠল—তাদের মূখ ত কেউ চাপা দিতে পারে না! ফলে, আগে ওখানে যাত্রীর যত ভীড় হোত এখন আর তত হয় না।

গলপ শেষ করে ব্রহ্মচারীজি চুপ করলেন, তারপর একট্র উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমিও বলি, মশাই, কাজটা ঠিক হয় নি। অত বড় সাধ্য—অত বিরাট শক্তিশালী প্রর্য; চিরকাল একা ছিলেন, একাই থাকলে হোত। কি প্রয়োজন ছিল একজন সম্যাসিনীকে কাছে থাকতে দেবার? আর নিজে থাকেন ত ঐ রকমভাবে! নিজে
মহাপরেষ হতে পারেন, একশো বছরের উপর বয়সও
হতে পারে—কিন্তু মেয়েটা ত আর সে ঐশীশক্তি পায়
নি!

নিব্বাক্ হয়ে শ্নি। মন্তব্য শ্নে ন্তব্য হই। ভাবি, এই দুর্গম হিমালয়ের নিভূত অণ্ডলে সাধ্-জীবনের ভাল-মন্দের বিচার-কাঠিও কি একই? এখানেও মান্মের মনে সেই চির-জাগর্ক সন্দেহের কীট, কুৎসা-রটনার অদম্য স্প্হা!

অতি-বিচিত্র এ বিশাল জগতে এ-ও এক চিরন্তন কর্ণ সত্য।

হাসি পেলো। বললাম্, ব্লহ্মচারীজি, সাধ্বজিকে অতই শক্তিশালী বিরাট প্রবৃষ বলে যখন মানলেনই তখন সামান্য একটি মেয়েকে উন্নত করার ক্ষমতাট্বকুও তিনি রাখেন, এট্বকু স্বীকার করতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি কিছ,ই নয়। কিন্তু, মান,্য-স্বভাব যাবে কোথায়?

সেদিন সন্ধ্যায় শোনা সে-কাহিনী আজও বেশ মনে আছে। প্রলের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচ বছর আগেকার সে-সব কথা ভাব্ছিলাম।

সাম্নেই সাধ্বজির সেই আশ্রম। প্রায় তেমনি আছে। প্রথমে সেই দিকেই গেলাম। চীর্গাছের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে কুটির উপর। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ।

কুটি-র সাম্নে এসে দাঁড়ালাম।

সেই ঘর, সেই দ্রার, সেই রোয়াক—সবই তেমনি আছে।
এবার সাধ্যজি ঘরের মধ্যে নয়, রোয়াকে বসে আছেন।
চেহারা প্রায় তেম্নি আছে—একট্র শীর্ণ। লোলচম্ম
বার্দ্ধক্য ঘোষণা করছে। বয়স যে বহর্ বছর—সে-বিষয়ে
নিঃসন্দেহ, তবে কতো তা দেখে বলা সম্ভব নয়। তেমনি
গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে আছেন। গঙ্গাই দেখেন, না, আর
কিছন্?

ভাবি, পাঁচ বছর আগেকার সে-ই দেখা কি এখনও চলছে?

এবার, কিন্তু, সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা প্রণাম করতেই আশীর্ন্বাদ করলেন; হাত নেড়ে বসতে ইসারা করলেন।

সেই ব্রহ্মচারিণীও এলেন। হাঁ, মেয়েই বটে। তবে ধরা কঠিন। চেহারার মাঝে, গলার স্বরে অতি সামান্যই ইঙ্গিত আছে।

স্বামীজির সঙ্গে এবার কথা হতে লাগল। তিনি এখনও মোনী। তব্ ও হাত নেড়ে ম্খের ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশ করছিলেন। কখন কখন রক্ষচারিণীকে ইঙ্গিত করছিলেন, তিনি ও র হয়ে বলছিলেন।

আমার সঙ্গীর ও আমার এই দ্বিতীয়বার গঙ্গোত্রী আসা শ্বনে খ্রশী হলেন। ঈষং হেসে ইসারা করে বললেন, আবার আসতে হবে।

গোম্ব যাবার ইচ্ছা আছে শ্বনে আরও আনন্দ প্রকাশ করলেন। হাত দিয়ে বোঝালেন, রাস্তা নেই, কঠিন পথ। তবে কোন ভয় নেই; সব সময়েই যেন মনে বিশ্বাস রাখি, ঠিক দর্শন মিলবে। অতি অপর্প স্থান।

আকাশের দিকে হাত তুলে বোঝালেন, সবই তাঁর র্প, তাঁরই অপর্প লীলা।

স্বামীজির ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন,—প্রাণ-কথিত ভাগীরথীর কত প্রাণ-কাহিনী।

স্বামীজির <mark>আশ</mark>ীর্ন্বাদ নিয়ে প্রফ্লেচিত্তে চলে এলাম। গোম্ব্থ-যাত্রার সঙ্কল্পও স্বদ্ত হোল।

এরপর সেই স্বামীজিকে আর একবার দেখেছিলাম।
সেদিন গোম্খ-অভিম্খে যাত্রা করছি। সকালে। ওপার
থেকে রওনা হয়েছি। হঠাৎ দেখলাম, এ-পারে গঙ্গায়
য়ান সেরে সেই উলঙ্গ ম্তি আশ্রম পানে উঠে চলেছেন।
তাঁর দ্বই হাতে দ্বটি বাল্তি। নিশ্চয় গঙ্গার জল
ভরা। বাল্তি দ্বিট অক্রেশে দ্বই হাতে নিয়ে সহজ
স্বচ্ছন্দর্গতিতে চড়াই-পথে চলেছেন। স্বদীর্ঘ, সরল,
সবল দেহ। কে বলবে, একশো বছরের উপর বয়স?

গঙ্গাৰতরণ

চোথের উপর একটা ছবি ভেসে উঠল।

প্রবীর স্নাল সফেন সম্দ্র। তারি বাল্কা-তীরে একটি নগ্ন শিশ্ব দ্বই হাতে দ্বিট খেলার ছোট বাল্তি নিয়ে ছ্বটে চলেছে!

শিশ্রই মত সরল, নিজ্পাপ।

সত্য-শিব-স্কুদরের সহজ সোপানই ব্রিঝ বা শিশ্র-মন।

50

সাধ্বজির আশ্রম থেকে গেলাম আর এক সাধ্বর কুটিতে।

তিনি বাইরে পাথরের উপর বসে বই পড়ছিলেন। ইনিও বিবস্ত। তবে মৌনী নন্। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ জটাজটে।

সাদরে আমাদের বসতে বললেন।

একটা চীর্ণাছের গ্রুড়ি পড়ে ছিল—সাধ্কে প্রণাম করে তারই উপর সকলে বসলাম। সাধ্বটি বড় স্নিগ্ধ হাসেন, স্বামণ্ট কথা বলেন।

কুটি-র দিকে তাকিয়ে দেখেই চিনতে পারলাম। গতবার এখানেও এসেছিলাম। তখন অপর আর একজন সাধ্ব ছিলেন। তিনিও নাগা, তবে মৌনী ছিলেন।

বেশ মনে পড়ে, ঘরের ভিতর মাটীর মেঝেতে ধ্নী ছিল, তার থেকে এক ট্বক্রা পোড়া কাঠ নিয়ে মাটীর উপর লিখে লিখে আলাপ করেছিলেন।

কলিকাতায় ভবানীপ্ররে থাকি শ্বনে লিখেছিলেন, সে-ত কালিঘাটের খ্ব কাছে। কালী-মা বড় জাগ্রতা দেবী—বলে উদ্দেশে প্রণাম করেছিলেন।

অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল। মা সঙ্গে ছিলেন,—তাঁকে দেখিয়ে ইসারায় বলেছিলেন—ইনি আমারও মা।

শ্বনে মার চোখে জল এসেছিল।

কোন সেবায় আসতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে ঘাড় নেড়ে 'না' বলেছিলেন। তারপরে, অতি সঙ্কোচে

একটি ধ্পকাঠি বার করে দেখিয়েছিলেন,—ইচ্ছা হয় ত এই দিতে পার।

ধন্মশালায় ফিরে এসে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম।

তাঁর কাছ থেকে চলে আসার আগে মা বারবার অন্বোধ করতে লাগলেন,—আর কোন কিছ্ব চাই কিনা বল্বন; হেসে আরও বলেছিলেন—আমি ত মা আছি।

সাধ্বটিও হেসেছিলেন—বড় ম্লান হাসি। তারপর, হাত 
তূলে সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে লিখলেন, যদি ইচ্ছা
হয় এবং কোনও রকম অস্ববিধা না থাকে ত আসামী
এণ্ডির চাদর একটা পাঠাতে পার।

<mark>চাওয়া শ্বনে মা</mark>-র সে কী অপরিসীম আনন্দ।

কলিকাতায় ফিরেই পাঠানো হয়েছিল।

ধশ্ম শালায় এসে তাঁর চাদর-চাওয়ার কারণও ব্বর্ঝোছলাম। কয়েক বছর তিনি গোম্বথে ছিলেন। শীতকালেও থাকতেন সেই বরফের মাঝে। কিছ্বকাল আগে সেখানে অসমুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে তাঁকে আনা হয়। শরীর এখনও সমুস্থ হয়ে উঠে নি।

কাঠের উপর বসে ঘরের দিকে তাকিয়ে কয় বছর আগেকার সে-সব কথা আজ মনে হচ্ছে।

তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরের বছরই দেহ-রক্ষা করেছেন।

হঠাৎ ঘরটা যেন খ্ব ফাঁকা ফাঁকা মনে হোল।

ক্ষণিকের পরিচিত, সংসার-ত্যাগী, হিমালয়-বাসী এক নাগা সম্যাসীর মৃত্যু-সংবাদ। তব্তু কিসের বেদনায় মন যেন ভারী হয়ে উঠল।

জরা-মৃত্যু তার বিশাল জাল এখানেও বিস্তার করেছে— কোথাও নিস্তার নেই। যেখানেই জীবন—সেখানেই মরণ!

পাথরের উপর বসে স্বামীজি বলছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর

এই কয় বছর আমি এসেছি। বড় শান্তিময় স্থান। তবে, আমার আসন গঙ্গামায়ীর কিনারায় ঐ পাথরটি।

<mark>তাকিয়ে দেখলাম, একটি মস্</mark>ণ, সমতল পাথর,—ঠিক ধারার ধারেই।

বললেন, ঐখানে বিস। আপনা হতেই ধ্যান আসে।
ভাগীরথীর কলোচ্ছনাস—সেই ত ভগবদ্ সঙ্গীত।
গঙ্গাতীরে বাস—এই ত স্বর্গবাস। গঙ্গার জলে স্নান,
গঙ্গাকে অবলোকন, গঙ্গার নাম স্মরণ, গঙ্গার মাহাম্ম্য
সংলাপন—অমৃত্যয় এ জীবন।

হঠাৎ, কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন। ঘর থেকে মুঠা ভরে কি নিয়ে এলেন। গেলেন, এলেন—এও যেন উলঙ্গ শিশ্বর ঘোরাফেরা।

<mark>কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, নাও, প্রসাদ নাও।</mark>

চেয়ে দেখি, মুঠা ভরা কিস্মিস্ বাদাম। একটিমাত্র কিস্মিস্ তুলে নিলাম, মাথায় ঠেকালাম, মুখে দিলাম। বললাম, এই যথেষ্ট।

আরও নিতে বলেন। তব্বও নিই না। জানি, এই তাঁর একমাত্র আহার্য্য।

সেবার কথা উল্লেখ করি। গ্রহণ করেন না। হাসেন। বড় শ্লেহ-ভরা ব্যবহার।

গোম্খ যাওয়ার কথা তুলি। শ্বনে খ্রিশ হন্। উৎসাহ দেন্। বলেন, লোকে ভয় দেখাবে,—কিন্তু মনে বিশ্বাস রেখো—কোন ভয় নেই।

সেই একই অভয়-বাণী!

পরম-আত্মীয়ের মত বিদায় দেন্, আশীষ জানান।

কঠোর সন্ন্যাসী, অথচ অন্তরে স্নেহের ধারা। যেন, পাষাণ-কারা হিমালয়ে নিঝারের স্বপ্নভঙ্গ। সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলাম।

একটি নতুন কুটি। ছোট। সাধ্যও নতুন এসেছেন।
ঘরের সাম্নে বারান্দার বসে আছেন। ইনি ঠিক নাগা
নন্—সামান্য একটা কোপীন আছে। তবে, মোনী।
যুবা পুরুষ,—মাংস-পেশীগর্নল সবল স্বন্দর স্বাস্থ্য
ঘোষণা করছে। মুখ-চোখের হাবভাব, বসার ভঙ্গী—
অনেক কিছুই শ্রীরামচন্দের কিঙ্করের কথা স্মরণ করায়।

আশ্চর্য্য হলাম যখন তিনি আঙ্বল দিয়ে ঘরের ভিতর তাঁর আরাধ্য দেবতার ম্ত্রির দিকে আমাদের দ্ণিট আকর্ষণ করালেন,—সত্যই ত রঘ্নাথজির ম্ত্রি! স্কের সাদা ধব্ধবে পাথরের। দেখেই বললাম, এ তো জয়প্রের।

তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, হাঁ।

এ<sup>°</sup>র কাছে শ্লেট্, পেন্সিল্ আছে। তাতে লিখে তাঁর বক্তব্য জানাচ্ছিলেন। সারাক্ষণই রঘ্ননাথজির সেবার আছেন। প্রবল বাসনা, তাঁর একটা আলাদা ছোট মন্দির করেন। কাজও স্বর্ করেছেন—প্রাঙ্গণের একপাশে দেখালেন।

গোম্খ যাওয়ার কথা আবার উঠ্ল। এ'র কাছেও সেই একই উৎসাহের বাণী,—কঠিন পথ, তব্তু ভয় নেই, অন্তরে স্থির বিশ্বাস নিয়ে চলে যাও।

সবাই অটল বিশ্বাসের বাঁধ বে'ধে জীবনধারা <mark>বহিয়ে</mark> চলেছেন।

এ'কে আবার দেখেছিলাম প্রদিন—গোমা্থ যাওয়ার পথে।

একমনে মন্দিরের প্রাচীর তৈরি করছেন। সন্তান-সন্ততির আবাস-গৃহ নয়, আরাধ্য দেবতার মন্দির।

একাই দ<sub>ন্</sub>ই হাতে প্রকাণ্ড প্রয়াণ্ড পাথর তুলে আন্ছেন।
সর্ব্বাঙ্গের পেশীগর্বুলি পাথরের ভারে ফ্রলে উঠেছে।
শরীরে যৌবনের দীপ্তি। মুখে কিন্তু শিশ্বর সরল
হাসি। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে একটা দড়ির

<mark>সাহায্যে দেখছেন, ঠিক সোজা রাখা হোল কিনা।</mark> <mark>নিপ<sup>ু</sup>ণ হাতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন।</mark>

ভাবি রাজমিস্তী বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন নাকি!

ঢে<sup>\*</sup>কি স্বৰ্গে এসেও সতিত্তই ধান ভানে!

## 25

অস্তম্খী স্থাঁ পশ্চিমদিকের পাহাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। তাঁর বিদায়-বেলার শেষ আশীর্বাদ পাহাড়ের মাথায় শাদা বরফের উপর রক্তচন্দনের তিলক আঁকে।

সঙ্গীরা বলেন, চলন্ন, এতক্ষণ ত গঙ্গার উপর-দিকে আসা গেল। এবার ফেরা যাক্,—গঙ্গার নীচের দিকে সেই এক সাধ্বর নতুন আশ্রমের সব বাড়ী দেখা গিয়েছিল ও-পার থেকে—সেখানেও ত যাবো।

অতএব সেখানেও যাই।

পথে এক পাহাড়ী নদীর উপর ছোট প্রল। কেদারশঙ্গে হতে কেদার-গঙ্গা নেমে এসেছেন,—বরফ-গলা ঘোলা
জল। সগভ্জনি প্রলের কিছ্ব নীচেই ভাগীরথী গঙ্গায়
আত্ম-সমর্পণ করছেন।

পথের বাঁদিকের পাহাড়গর্বালর পিছনেই কেদার-শিথর।
এই কেদার-গঙ্গা ধরে যেতে পারলে দ্বই-তিন দিনেই
এখান থেকে কেদারনাথে পে'ছানো যায়। যায় বটে,
তবে সাধারণ মান্ব্যের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বর্গম গিরিপথ,—চির তুষারে আচ্ছন্ন। বিপদসঙ্কুল হওয়া ত
স্বাভাবিকই। কখন কখন সাধ্ব-সন্তরা এ-পথে যাতায়াত
করেন,—সেই নগ্ন-পায়ে, নগ্ন-গায়ে।

# অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়।

১৯৪৭ সালে একটি স্কৃইস দলের কয়েকজন গিয়ে-ছিলেন,—অবশ্য অনেক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। একেবারে কেদার-শিখরে উঠেছিলেন—এই দিক দিয়েই। কেদার-নাথ থেকে কেদার-শিখরে এখনও কেউ উঠতে পারেননি।

মাথা উ'চু করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। মাত্র

দ্বদিনের পথ! অথচ, আমাদের সেই কেদারনাথেই যেতে হবে একশো মাইলেরও উপর ঘ্বরে,—যাত্রী-পথ ধরে! প্রায় দিন দশেক লাগবে।

ভাবি, একবার এসে এ-পথে যাওয়ার চেণ্টা করলে হয়। কেদার-গঙ্গা যেন আকর্ষণ করতে থাকেন!

<mark>প্রল পার হয়ে একট্র এসেই সেই স্বামীজির নবীন</mark> আশ্রম।

একটা বেড়া-ঘেরা এলাকায় কতকগর্নল সর্ন্দর বাড়ী।
গেট্ দিয়ে ঢ্কতে হয়। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছর।
চাকচিক্যের ঔজ্জনলা। একটি ঘরের সামনের বারান্দায়
অনেকগর্নল তামার বাসন সাজানো। কি উজ্জনল
সেগর্নলর দীপ্তি! চারিদিকেই গ্হ-শ্রী। লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন। আশ্রমের শাস্ত আব্-হাওয়া নয়, কম্ম-বাস্ততার
সজীবতা। কয়েকজন লোকজনও ঘ্রছে।

স্বামীজি কি কাজের তদারক করছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও হাত তুলে নমস্কার করলাম। প্রোঢ় বয়স। স্বন্দর স্বাস্থ্য। উজ্জবল গৌরবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ-মাথা সবই কামানো। পরনে গেরবুয়া লম্বা আলখালা। দামী ভাল কাপড়ে তৈরি। শ্বধ্ব বেশ-ভূষাতেই ভদ্র নন্, কথাবার্ত্তা, ব্যবহারেও সামাজিক ভদ্রতার পরিচয় দেন্। বসবার জন্যে কম্বল পাত্তে হ্রকুম করলেন, বলেন, এখানে ত চেয়ার দিতে পারবো না, শ্বধ্ব কম্বলই আছে। তবে এ আনিয়েছিলাম অনেক দ্রে দেশ থেকে,—কেমন জিনিস দেখ্ন না!

সত্যই, বেশ ভাল কম্বল—দামী, রঙ্-বেরঙের।

কিন্তু, বসতে ইচ্ছা করে না।

বাইরে আঙিনার দিকে তাকাতেই মনে পড়ল, গতবার মাকে নিয়ে এখানেও এসেছিলাম। ঐ পাথর-বাঁধানো জায়গাটায় ইনি বসেছিলেন। সাম্নে কতকগ্লি যাত্রী। তাদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। নানান্ কথা,—ধম্মের ত বটেই, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গেরই বাদ ছিল না। মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দেরও প্রয়োগ ছিল। আমরা কিছ্মুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেবারও বসতে বলেছিলেন—বসা হয় নি।

এবার বাড়ীঘর অনেক বেড়েছে। স্বামীজি চা খেতেও অনুরোধ করলেন। বললেন, চা, খাবার, কিছু খান্। সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। চা ত হরদম্ই চলছে—তৈরি রয়েছে। যাত্রীরা আসে অনেকে। আমার নিজের লোকজনও রয়েছে।

কিন্তু, চা খেতেও মন সরে না। বলি, না, থাক্। একট্র আগেই খেয়ে বেরিয়েছি। এখন বেলা বেশী নেই— আমরা আরও একট্র ঘ্রতে চাই। তা ছাড়া, কাল গোমরুখ যাবো, ধ্রুশালায় ফিরে তারও ব্যবস্থা সব দেখে নিতে হবে।

গোম্খের কথা শ্নেই স্বামীজি গন্তীর হন্, বলেন, ও-বড় কঠিন পথ। আপনারা যেতে পারবেন না—বৃথা চেণ্টাও করবেন না। তার চেয়ে বরং কাল চলে আস্নন এখানে—চা-টা খাবেন। দেশের সব খবর-টবর শোনা যাবে—অনেক গলপ হবে।

ভাবি, তোমারি মুখে এ-কথা সাজে বটে!

ম্বেখ বলি, আচ্ছা—চললাম।

হাত তুলে বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। তিনিও গেট্ পর্যান্ত এগিয়ে দেন্। বলেন, আবার আসবেন।

ভদ্রতার প্রতিম্রিভ।

হঠাৎ মনে পড়ে সহরের পাকা ব্যবসায়ীদের কথা,—কি অমায়িক কথার আড়ম্বর!

এতক্ষণ আশ্রমে আশ্রমে ঘোরার পর এখানে এসে মনের প্রশান্ত-প্রবাহে বাধা পেলো।

গঙ্গোত্রী-বাসী একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম, স্বামীজির বহু ধনী শিষ্য আছেন বুঝি?

তিনি একট্ব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, নাঃ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শিষ্য কিছ্ব আছে বটে, কিন্তু অর্থ উনি নিজেই উপার্জন করেন। আজ কবছর কাঠের বেশ বড় ব্যবসা করছেন।

ব্যবসা!—শ্বনে চম্কে উঠি। উঠবারই কথা। গঙ্গোত্রীতে ব্যবসায়ী সাধ্ব! ভাব্লাম, কোন্দিন হয়ত দেখ্ব,

বড়বাজারে গের্য়াধারী জটাজ্ট সন্ন্যাসী দোকান খ্লে বসেছে!

উত্তরদাতা পাশের জঙ্গলের দিকে আঙ্বল দেখিয়ে বলেন, ঐ সব জঙ্গল গভর্গমেশ্টের কাছ থেকে ও র জমা নেওয়। ঐ দেখ্ছেন না, মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে—ও-সব জায়গায় গাছ কাটা হয়েছে। দেওদার, চীর্, পাইন গাছ, —সব দামী কাঠ। তাছাড়া, একচেটিয়া ব্যবসা। এ-সব অগুলে বা গঙ্গোত্রীর পথে যত ঘর-বাড়ী তৈরি হয়—সব কাঠ সাপ্লাই করেন ইনি। এখানে আসার পথে ভৈরব-ঘাটিতে কালীকম্লীর ধম্মশালাটি গত বছর আগ্বনে প্রড়ে গিয়েছিল—এ-বছর নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে, দেখেছেন নিশ্চয়,—কাঠ জোগান দিছেন ইনি। বহু টাকা করেছেন।

মনে পড়ে বটে, আসার পথে ভৈরবঘাটিতে বহু কাঠ
সংগ্রহ করা আছে দেখেছিলাম। তারি উপর বসে দ্বনন্ত
চড়াই উঠার শ্রান্তি দ্ব করেছিলাম, দ্বিপ্রহরের আহারও
করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, জঙ্গল থেকে বিনাম্লো
সব কেটে-আনা কাঠ,—সার্থক জন্ম এ গাছগার্লির।

এখন জানি, সে-সবই এ'র ব্যবসার সম্পত্তি!

সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার <mark>হয়ে গেল, কিন্তু মন ঘোলাটে</mark> হয়ে উঠ্ল।

ঘন-সব্ৰজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি। চারিদিকে বিশাল বনস্পতি। তারি মাঝে মাঝে কাটা-গাছে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

শ্যাম-বনানীর শ্যামল অঙ্গে নখরাঘাতের ক্ষত চিহা।

## 20

গঙ্গা-স্নান সেরে তৃপ্ত মনে ফিরছি, হঠাৎ এমন সময় কোথায় যেন পা দিয়ে ফেলেছি,—ব্যবসায়ী সাধ্র আশ্রম থেকে বেরিয়ে মনের এমনি সঙ্কুচিত ভাব। এ-মনোভাব কাটাবার উদ্দেশে নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ শ্রের, করলাম।

একটি য্বকও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘ্রছিলেন। সারা-ক্ষণে খ্ব অলপই কথা কয়েছেন। এ'কে সকার্লেও একবার দেখেছিলাম ভাণ্ডারার সময়। সব সাধ্দের নেওয়া শেষ হলে সসঙ্কোচে সেই ফোকরের কাছে
দাঁড়িয়ে নিজের আহার্য্য নিয়েছিলেন। তারপর নদীর
ধারে একান্তে গিয়ে বর্সোছলেন।

বছর কুড়ির উপর বয়স। স্থা দেখতে। লম্বা দোহারা চেহারা। দাড়ি, গোঁফ আছে, কিন্তু এখনও বেশী বড় হবার সময় হয় নি। লয়ভির মত একটা ছোট সাদা মোটা কাপড় পরনে—হাঁটয় পর্যান্ত ঝয়ল। শয়ধয় পা, খালি গা—তারি উপর একটা সয়তির মোটা চাদর জড়ানো। কাঁধের উপর একটা তোয়ালে—মাদ্রাজীদের যেমন প্রায়ই থাকে—সেইটিই শয়ধয় গেরয়য়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানেই থাকেন, না, যাত্রায় এসেছেন?

যুবকটি মিন্টি হেসে ধীরভাবে বললেন, দ্বটোর কোনটাই
নয়—আবার দ্বটোই খানিকটা ঠিক। এসেছি মাত্র
দ্বিদন। এখানে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে। কালীকম্লীক্ষেত্রের একটা কুটি এ-পারে খালি পড়ে আছে সাধ্বদের
থাকবার জন্যে। সেইটে এখন দেখতে এসেছিলাম,
দেখেও গেলাম—এখন অনুমতি পেলে সেখানেই থেকে
যাব।

কেদার-গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের খ্ব সন্নিকটেই কুটিটি। আমরাও দ্বে থেকে দেখেছিলাম। সাধনার অন্ক্ল স্থান।

তারপর, অতি সঙ্কোচে বললেন, আপনারা <mark>কাল সকালেই</mark> গোম<sub>ন্</sub>থ রওনা হচ্ছেন?

বললাম, হাঁ, কেন—আপনিও যাবেন নাকি? বেশ ত চল<sub>ন</sub>ন না, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বললেন, গোম্খ-দর্শনের ইচ্ছা ত আছে,—যেতেও নিশ্চয় হবে। তবে কালই আপনাদের সঙ্গে যাবো কিনা ঠিক ব্ৰথতে পারছি না।

শ্বনেছিলাম, গোমবুখের যাত্রী-সংখ্যা খ্বই কম।
সাধারণতঃ দল বে'ধে যাত্রীরা এখান থেকে যান্। বহব
স্থানে পথ নেই, পথ-চিহ্নও নেই। তাই পথ-প্রদর্শকের
একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গোত্রীর মত ছোট জায়গায় তারও
সংখ্যা খ্ব কম। সাধ্ব সন্ন্যাসীরা সেই কারণে যাত্রীদলে
যোগ দেন। দেবার আরও একটা কারণ আছে। গঙ্গোত্রী
থেকে গোমবুখ দেখে ফিরে আসতে অন্ততঃ তিন দিন

লাগে। পথে কোথাও গ্রাম নেই—লোকের বসতিও নেই।
তাই আহারাদিও মেলে না। যাত্রীদের প্রয়োজন মত
নিজ নিজ আহার্য্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। দলে থাকলে
সাধ্ব-সন্ন্যাসীদেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের কাছেও দুই একজন যাত্রী সাধ্ব খবর নিয়ে গেছেন, আমরা যাচ্ছি কিনা।

এ-সব জানি বলেই এ'কেও উৎসাহ দিলাম, আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ছেলেটিরও যাবার প্রবল আগ্রহ আছে, অথচ সঙ্কোচও আছে।

কথা বলার মধ্যে সঙ্গীটি মাঝে মাঝে ইংরাজি কথাও বলছিল। বিশন্ধ উচ্চারণ—ভাষাও শন্ধ। কৌত্ত্রল হোল।

বললাম, কয়েকটা প্রশ্ন করব—িকছ্ব মনে কোরো না। যদি বাধা থাকে উত্তর দিও না—আমিও কিছ্ব মনে করব না।

<mark>হাসিম্বথে বললে, বল্বন না,</mark> সব কিছ্বরই জবাব দেবো।

আপনি বৃনি এই দ্বার এলেন এখানে? আমার কিন্তু এই প্রথম,—হিমালয় দেখাও প্রথম। বল্ন, কি বলছেন।

আমি প্রশেনর পর প্রশন করে চলি, সে-ও নিঃসভেকাচে উত্তর দেয়।

রাজপত্ত। রাজপত্তের মত চেহারাও। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পড়ছিল—পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ। আইন-কলেজে আইনও পড়ছিল। সে-কলেজে আমিও কিছ্কাল পড়িয়েছি। তবে এ আমার ছাত্র নয়,—হতে পারত। স্লেহ-স্ত্র যেন দৃড় হয়ে উঠে।

কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কয়েকজনের নাম করল,—সবাইকে চিনি।

কথা বলতে বলতে ছেলেটির মুখ উল্জবল হয়ে উঠছে। ফেলে-আসা জীবনের কয়েকটি স্মৃতি-রেখা,—যেন প্রবাণো চিঠি পড়ার আস্বাদ।

বাড়ীর কথাও বললে। স্বচ্ছল সংসার। কিন্তু সংসার তাকে কোনদিন বাঁধতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-

শিক্ষায় আগ্রহ ছিল,—কিন্তু সে-আকর্ষণও তাকে টেনে রাখতে পারে নি।

বলতে বলতে তার কণ্ঠ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল,—বললে, আজ একবছর আগে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ঘ্ররেছি অনেক, শাস্ত্রগর্মল পড়াছি, এখন হিমালয়ে এসেছি— নিভৃতে একান্তে বসব।

মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, চোখে ব্লিদ্ধর দীপ্তি, ওষ্ঠাধরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অন্তরে অটল বিশ্বাস।

সন্ন্যাসী রাজপ<sub>্</sub>ত! মনে মনে প্রণাম করলাম।

ধন্মশালার কাছে চলে এসেছি। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, কালকের যাত্রার কথা। ভাবলাম, অপরিচয়ের বাঁধন ট্টল। কাল পথে যেতে যেতে দেখব তার মনের গোপন গতি। কেন সে এতো পেয়েও সব ছেড়ে এল? কি সে চায়?

কিন্তু তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। গোম্খ-যাতার সময় তার খোঁজ করেছিলাম, শ্ননলাম, আমাদের কিছ্ব আগেই দ্বজন সাধ্য গেছেন—হয়ত তাঁদের সঙ্গে গেছে, পথেই দেখা হবে। কিন্তু, পরে জানলাম, তাঁদের সঙ্গেও সে যায় নি।

না-যাওয়ার কারণও অন্মান করলাম। এ-যাত্রা-পথে অপরের কাছে কোন কিছ্ম সাহায্য নেওয়ার সঙ্কোচ বোধ করি সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

আরও এক কারণ হয়ত আছে। সেদিনের সেই স্বল্প-আলাপনের অন্তরে প্রীতির সোরভ ছিল।

তাই, সম্ভবতঃ তার সন্ন্যাসী-মন স্লেহের সামান্য স্পর্শে মায়া-ভ্রমে ভীর্ব বিহঙ্গমের মত পালিয়েছে।

অথচ, প্রেম মাত্রেই তো মায়া নয়।

তার ক্ষণিকের পরিচয় আমার মনে আনন্দের দীপ জেবলে দিল। সেই ব্যাপারী সাধার অসাধা-সঙ্গের আঁধার ঘোচাল।

আমাদের গোম খ-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত।

বিরাট্ কিছ্বই নয়;—যা কিছ্বর একান্ত প্রয়োজন, তারই আয়োজন। শ্বধ্ব, খাওয়া-পরা-শোওয়ার ব্যবস্থা—কিন্তু, তাই কি কম?

সঙ্গের কুলি দুর্টি নেপালী। হ্বষীকেশ থেকেই সাথে আছে। তাদের সঙ্গে এবার আমার অভ্তুত ব্যবস্থা। চল্লিশ দিন হিমালয়ে কাটাবো। যেখানে খুশী যাবো, যতাদন খুশী থাকবো। হ্বষীকেশ থেকে দুমাইল গিয়েও থেকে যেতে পারি, আবার হিমালয়ের কোন অজানা হিমাশখরেও একমাস কাটাতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, সব ভেবেচিন্ডে বলো—এই চল্লিশ দিনের জন্যে কত নেবে,—খাওয়া-দাওয়া সব তোমাদের, সে-সব ঝঞ্জাট আমি বইতে পারবো না।

তারা অনেক ভেবে বলে, বাব্যজি, তাহলে একএকজনকে একশ' কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। দেখ্ন, জিনিস-পত্রের দাম—

আমি কথার মাঝে ছেদ টানি। বলি, কারণ দেখানোর দরকার নেই। বেশ, ঐ টাকাই পাবে। ভালভাবে কাজ করো ত বখশিস্ও পাবে।

তারা খুশী হয়ে কাজে লাগে।

কাজ শর্ধর মোট বওয়া। কিন্তু, সব সময়ে সব কিছর কাজে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে—স্বেচ্ছায়, হাসি-মর্খে।

আশ্চর্য্য তাদের শারীরিক শক্তি। এক মণ ভারী <mark>বোঝা</mark> পিঠের উপর নিয়ে স্বচ্ছন্দে চড়াই উঠে এসেছে।

তাদের পথ-চলার একটা ছন্দ আছে, <mark>আনন্দও আছে।</mark> দেখতেও আনন্দ।

সেবা তাদের শ্বধ্ব কর্ত্তবাই নয়—ধর্ম্ম। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরকে পরম সেবা করার এরা জীবস্ত উদাহরণ।

এদের বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হয় নি। কেউ ঠকেছে

বলে শ্বনিও নি। মান্ব যে অবিশ্বাসী হতে পারে— এইটেই এদের কাছে অবিশ্বাস্য।

এরা অতি দীন-দরিদ্র। তব্ ও আত্ম-মর্য্যাদার মান জানে। তাই, দারিদ্রাও এদের গোরব,—দীন হলেও হীন নয়। নদীর জলে স্নানের কালে, ঝরণার ধারে বা গাছের ছায়ায় রাঁধার সময় এদের সাজ দেখেছি। উলঙ্গই বললে চলে, একটি কোপীনমাত্র সার। এরাও হিমালয়ের এক শ্রেণীর যথার্থ সাধ্ব।

হাত জোড় করে পায়ের কাছে দ্বজনে এসে বসল। কি যেন বলতে চায়, অথচ এদের সঙ্কোচ জাগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে?

আন্তে আন্তে বলে, বাব্যজি, এ-তিন দিন আমাদের খাওয়া-দাওয়া কি হবে? গোম্খ ত আমরা কখন যাই নি। শ্ন্ন্ছি—ওদিকে গ্রাম বা দোকান নেই—কোন খাবার মেলে না।

বললাম, এই ব্যাপার! এর জন্যে ভাবনা? এ কদিন ৫৪ গঙ্গোত্রী এসেও ত তোদের খাওয়ার কথা ভাবতে হয় নি

—যদিও খাবার ব্যবস্থা তোদের নিজেদেরই করার কথা,—
মনে আছে ত?

দ<sub>্</sub>জনেই হাসে, কপালে হাত ঠেকায়। বলে, জি <mark>বাব</mark>্জি।

বললাম, তবে ও-কথা ভাব্ছিস্ কেন? যদি আমাদের খাবার মেলে, তোদেরও নিশ্চয় মিলবে। আর যদি আমরা খেতে না পাই, তোরাও পাবি না।

ওরা আবার হাত তুলে নমস্কার করতে থাকে। <mark>বলে, এ</mark> ঠিক্ আছে, বাব্<sub>য</sub>জি।

কিন্তু, এদিকে মালের বোঝা ভারী হয়ে গেছে—যে কজন দলে আছে, সবারই খাবার নিতে। উপায়ই বা কি?

ভরসা এইট্বুকু, ফেরবার পথে এ-সব আহার্যের বোঝার ভার লাঘব হয়ে, অন্যত্র ভার বাড়াবে!

কুলিদের গোম খের শীতে যাতে অস বিধা না হয়, তাই ধম্ম শালা থেকে কয়খানা কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিড়িও নেওয়া হয়েছে তাদের জন্যে। শীতের মধ্যে একট্ব মোতাত পায়, পথ-চলার ক্লান্তিও হরণ করে, শ্বনি। হবেও বা।

শর্ধর বলি, বাপর, রাত্রে যদি একঘরে শর্মে থাকিস্— ওটা খাস্নে। ওর গন্ধ সইতে পারি না—ভাল সিগা-রেটের গন্ধে কণ্ট কম। কিন্তু, তা পাচ্ছিস্ কোথায়!

সব কথা বোঝে কিনা বুঝি না।

শ্ব্ব দেখি, গভীর কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়, জোড়হাতে নমস্কার করতে থাকে।

সকালে সকলে একসঙ্গে রওনা হলাম।

বহর্দিন ধরে শ্বনে এসেছি,—গোম্বের পথ—দার্ণ দর্গম। সাধ্-সন্ন্যাসীরা যায়,—নইলে যাগ্রীদের মধ্যে খ্ব কমই যেতে সাহস পায়। আমরা সাধ্বও নই, সন্ন্যাসীও নই; অসীম সাহসের অধিকারীও নই। তব্বও যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। দ্বর্গমতার কাহিনী, কেন জানি না, মনে ভয় জাগায় না, আকর্ষণই করে। মনে পড়ে, যথা প্রদীপ্তং জবলনং পতঙ্গাঃ বিশব্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ—

কিন্তু তর্খান মনে হয়, ঠিক তাই বা কই? এ-তো বিনাশের কথা নয়। এ-যেন ঈিম্সত-প্রাপ্তির আশার আলো,—প্রিয়-মিলনের মধ্বর অভিসার।

তাই, মনে ভয়ের ছায়া নেই, আশা-আনন্দের দীপ্তি রয়েছে।

কিন্তু, ফ্রলের কাঁটার মত এই আনন্দেও ব্যথা অন্বভব করি।

মা-র বড় ইচ্ছা ছিল আসবার। আনি নি,—কেন না, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙেছে। এ-পথে ডাণ্ডী চলে না, তাই তাঁর পক্ষে স্ব পথ হেণ্টে যাওয়া অসম্ভব।

তিনি এলে খ্ৰুশী হতেন, তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন,—জানি বলেই মনে ব্যথা জাগে।

তাই, যাত্রা-মন্থে তাঁকে সমরণ করি, প্রণাম করি আর বলি, ৫৭ আমার এ-চোখ দুটি তোমারি দেওরা, এ-চোখে তুমিই দেখো। আমার দেখার সব আনন্দ, সব তৃপ্তি, সব প্রণ্য তোমারি হোক্। তোমারি তৃপ্তিতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি।

মনে মনে মাকে প্রণাম করি, মন্দিরে গঙ্গাদেবীর মর্ত্তি মায়েরই ম্তিকে স্মরণ করায়।

হঠাৎ, তাকিয়ে দেখি, ওপারে সেই মহাত্মা সাধ্য গঙ্গান্নান সেরে চলেছেন।

আশার আলো আরও প্রোজ্জ্বল হয়। মনে হয়, প্রভাতে উঠিয়া ও-মন্থ হেরিন্ন দিন যাবে মোর ভালো।

<mark>প<sub>ুল</sub> পার হয়ে গঙ্গার অপর পারে এলাম।</mark>

গঙ্গোত্রী থেকে গোম খ যাবার কোন বাঁধাধরা নিদ্দিল্ট পথ নেই। যতদ্রে সম্ভব, গঙ্গার ধারা ধরে যেতে হবে। সাধারণতঃ গঙ্গোত্রীর অপরপার দিয়েই যেতে হয়। যদি কোন বছর সে-পার দিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠে, তখন এ-পার দিয়ে যাতায়াতের চেণ্টা হয়। কিন্তু, এ-পারের পাহাড়গ<sup>্</sup>লি অনেক জায়গায় একেবারে জলের ভিতর থেকে উঠেছে—তাই চলাচল আরও কঠিন।

এ বছর আমাদের আগে আরও একটি দল অপরপার ধরেই গিয়েছিলেন, তাই আমরাও সেই পথই ধরেছি।

সাধ্বদের আশ্রমগ্বলি ছাড়িয়ে এলাম। এ-ট্বুকু জানা পথ, পথও আছে।

গঙ্গার অপরপারে কিছ্ব দরে গঙ্গোত্রীর মন্দির, ঘরবাড়ী

—এমন কি লোকচলাচলও দেখা যাচ্ছে।

এইবার দাঁড়িয়ে দলের হিসাব নেওয়া গেল।

26

কলিকাতা থেকে এসেছি আমরা তিনজন।
হয়ীকেশ থেকে পেলাম দ্বই কুলি।
৫১

রামার ও কাজকর্ম দেখার জন্যে সঙ্গে এসেছে উত্তরকাশীর একটি ছেলে। ভরত সিং—ওরফে ভর্ত্র্বা করিংকর্মা, চালাক-চতুর; সম্প্রণ বিশ্বাসী—সেটা এই
হিমালয়েরই অবদান। আমাদের খ্রচরা জিনিসপরের
থলিটি সে পিঠে বয়—ফ্লাম্ক, ক্যামেরা, বাইনোকুলারও।
ধর্মালায় পেশছর্বার দ্ই-এক মাইল আগে ছরিতগতিতে চলে যায়, জায়গা দেখে ঘর বেছে পরিষ্কার করে
রাখে; কথন কখন রামাও চড়িয়ে দেয়। মনে স্ফ্রিভি
রাখে, কাজে আনন্দ পায়। চমংকার ছেলে।

পান্ডার ছেলেও চলেছে। সে-ও ছোকরা, তবে যাত্রীর কাছে পান্ডার যে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে—সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। কেবলি এসে খোঁজ নেয়, আর কি সেবায় লাগতে পারি, বাব্বজি? বেশ ভাল করে আর একবার চা তৈরি করিয়ে আনি?

চা ত নয়। তার এক অপর্প স্বাদ। অনেকখানি দুর্ধ, অনেকখানি চিনি—তবেই হোল ভাল চা। আর 'বেশ ভাল' অর্থে হোল—তাতে লবঙ্গ-দারচিনি সিদ্ধ, এলাচের গ্র্ডো দেওয়া। হাসিম্বেখ বলে, বাব্রজি, এ 'এস্-পেসাল্' চা আছে—'বড় বড়িয়া'! অভুত লাগলেও, খারাপ নয়। খে<mark>য়ে শ</mark>রীর <mark>গরম বোধ</mark> হয়।

সে-ও চলেছে সঙ্গে। গোমা্থ পথে তারও এই প্রথম যাত্রা।

গঙ্গোত্রী-বাসী এক সাধ্বও চলেছেন। নাগাও নন্, মোনীও নন্। গের্য়া বাস; একটা মোটা কম্বলও নিয়েছেন। কথাবার্তায় ভালই বোধ হয়।

🏒 শ্নলাম, আরও দ্বজন সাধ্ব এগিয়ে গেছেন। পথে দেখা হবে।

সকলেই এ-পথের নবীন যান্ত্রী। শ্ব্র্য্ব পথ-প্রদর্শকিটিরই পরিচিত পথ। গঙ্গোন্ত্রীর লোক। চেহারা দেখেই চম্কে উঠলাম। বে'টে-খাটো ছোট্ট মান্ত্র্য। রোগা লিক্লিক্ করছে। পরনে জন্তা, পায়জামা, গায়ে ওভার-কোটের তলায় ওয়েন্ট-কোট। প্রোঢ় বয়স। মন্থে হাসি নেই—স্ফ্রিরও কোন লক্ষণ নেই। অথচ, নাম শ্বনলাম শ্যামস্কুদর। তার চেহারা দেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাপ্ত্র, পারবে ত যেতে?

শন্নে বাধ করি অপমান বাধ করলে। বললে, বহন্বার গৈছি ওখানে। এ-বছরেও ত এই কদিন আগে যে-দল গেল—তার সঙ্গে ছিলাম। শরীরে আমি কম তাগদ্ রাখি? আপনাদের ঐ লম্বাচওড়া কুলিদের চেয়ে ঢের বেশী।

তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে। নিজের পিঠের উপর তার নিজেরই কম্বলের ছোট্ট বোঝাটি সোজা করে নেয়।

তারপর গম্ভীর মুখে বলে, চল্মন বাব্ম, দেরী করবেন না। সামনে অনেক পথ, ভারি চড়াই—সন্ধার আগে ডেরায় পের্ণছ্মতে হবে।

উত্তরে বলি, বাপ্ন, তোমার সঙ্গে ত আমরা তাল রেখে চলতে পারব না। তুমি জোয়ান্ আদ্মী। আমরা ধীরে ধীরে চলব—যেমন যাচছি। পেণছ্লতে না পারি—পথের ধারেই পড়ে থাকব। যদি বাঘ-ভাল্নক আসে, খেয়েই ফেলবে। যাত্রীকে সেবা করা যদি প্লা হয়, যাত্রীকে উদরে প্রের সেবা করলে নিশ্চয় আরও প্লা হরে!

নিজের প্রশংসাট্রুকু ব্রুঝে ব্রুক ফর্রালয়ে এগিয়ে চলে।

এরই আর এক র<sub>ু</sub>প দেখেছি তার কিছ্ব পরেই।

একটা বড় চড়াই ওঠা হয়েছে। সবাই ক্লান্ত, সে-ও গ্রান্ত। হবারই কথা।

দেখি, কুলিদের বোঝার উপর তার নিজের কম্বলের ছোট্ট বোঝাটিও চাপিয়ে দিচ্ছে। কুলিরা আপত্তি করছে, করার যথেষ্ট কারণও আছে। তাদের নিজেদের বোঝা বেশ ভারী, তব্বও তাই নিয়ে তারা ধীরে ধীরে চলেছে। তার উপর আরও ভার চাপ্লে—তা সে যত সামান্যই হোক্ —তাদের বিরক্ত হবারই কথা।

তারা র্ব্ট হয়ে আপত্তি জানায়, বলে, বাব্বজিদের কাজ করতে এসেছি—তোমার মোট বইব কেন?

লোকটি বাস্তবিকই ক্লান্ত হয়েছে। অন্নয়ের স্বরে কুলিদের বলে, ছোট্ট বোঝা, এইট্বকু নিয়ে নাও ভাই।

কুলিরা ছাড়ে না, ছোটু বোঝা তা তুমি নিজেই বও না!

আমি তার অসহায় অবস্থা দেখে কুলিদের নিতে বলি।
তারা নেয়ও। নেবার সময় হাসতে হাসতে তাকে বলে,
এবার চলে এসো, তুমি নিজেও এসে পিঠে বসে পড়ো!
শরীরে খ্ব তাগদ্ রাখো, নয়!

তার শক্তিমত্তার দম্ভকে ব্যঙ্গ করে।

#### 36

পথেরও স্রন্টা আছে। তা সে মান্বই হোক্, কি পশ্বই হোক্। বারবার একই স্থান দিয়ে চলাচলের ফলে পায়ের তলায় পথ জেগে উঠে। আর মান্ব যদি হাতে তৈরি করে ত কথাই নেই।

এখানে দ্বটার কোনটাই খাটে না। রাস্তা-তৈরির প্রশন উঠে না, কেন না, সারা বছরে এত কম লোকই যায় যে সেই কয়জনের স্ববিধার জন্যে এত অর্থব্যয় করবে কে ও কেন?

তাছাড়া, অর্থ-ব্যয়ও যদি হয়, প্রকৃতির প্রকোপে পথ ৬৪ থাকতে পারে না। পাহাড় ধ্বসে পড়ে, জলের ধারা নামে, বরফে ঢাকা পড়ে, বরফ গল্লে পাহাড়ের আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়। মানব-সৃষ্ট ভঙ্গব্র পথের এত আঘাত সইবার শক্তি নেই।

লোক-চলাচলেও পথ-স্ভির আশা নেই। সামান্য কয়েক-জনের চকিত চরণ-পাতে পথের চিহ্ন জাগে না। আর, সে চিহ্ন পড়বেই বা কোথায়? নদীর ধারে বালির উপর, অথবা বনের ভিতর মাটির পরে চরণ-রেখা আঁকা সম্ভব বটে, কিন্তু এখানে যে প্রায়ই পাথর। মান্য ত দেবতা নয় যে পাষাণের ব্কেও চরণ-চিহ্ন ফ্টে উঠবে।

# অনেকদিন আগেকার কথা মনে জাগে।

চিত্রক্ট বেড়াতে গেছি। রামায়ণের সেই স্মৃতি-ভরা চিত্রক্ট। বিদ্ধাপর্বতের মধ্যে সব ঘ্রের ফিরে দেখছি। রামায়ণের কত কাহিনী আবার নতুন করে শ্নছি। এখানে এই হয়েছিল, ওখানে ঐ ঘটেছিল। এক জায়গায় প্রকান্ড একটি সমতল পাথর;—কে যেন ধরণীর দেহ পাথরে বে'ধে দিয়েছে। তারই উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার স্থান-মাহাজ্যের কাহিনী শ্নছি। এইখানেই 'ভরত-মিলাপ' হয়েছিল—রামচন্দ্রজির সঙ্গে ভরতের মিলন। সীতাদেবী ছিলেন, লক্ষ্মণ ছিলেন, আরও সব কে কে। বনের পশ্ব-পক্ষীরাও এই মধ্বর মিলন দেখতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিরহবিধ্বর দ্বই ভাই-এর মিলন—উভয়ে আলিঙ্গন করে স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন;—'ভেটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো।' এই কর্ণ দৃশ্য দেখে সবারই চোখে ধারা বয়েছিল। পাষাণও দ্রবীভূত হয়েছিল। তাই পাষাণের ব্বকেও সবারই পদ-চিহ্ন পড়েছিল।

চিত্রকটেবাসী একজন দেখাচ্ছিলেন,—এই দেখনন, এইটে রামচন্দ্রাজর, এইটে ভরতের,—এই এদিকে সীতাদেবীর; এই দেখন সব পাখীর পায়ের ছাপ, এই এখানে সব বনের পশার।

শন্দিছি আর দেখছি। আশ্চর্য্য লাগে, পাথরের উপর এই অন্তুত চিহ্নগন্দি। মান্ব্যের তৈরি নয়, দেখলেই বোঝা যায়। কোন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণে পাথরের উপর বিচিত্র এই সব রেখা। কোন কোনটি মান্ব্যের পায়ের ছাপের মতই লাগে, কোনটি বা পশ্ব-পক্ষীর মনে হয়। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞের মত নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত এর কোন কারণ নিদেশশ করবেন। তা কর্ন, বাধা নেই।

তবে, সেই অপ্ৰেৰ্ব আবেণ্টনীর মাঝে এই বিচিত্র রেখা-গ্নিলর সাহাষ্যে কারও কল্পনা-বিলাসী বিশ্বাসী মন যদি রামায়ণের সেই কর্ণ কাহিনীর আলেখ্য এ কে ক্ষণিক তৃপ্তি পায়, তাতেই বা ক্ষতি কি!

সেই এক দেখেছিলাম, পাথরের ব্বকে সব পদ-চিহ্ন!

এখানে গোম,খের পথে সেই দেবতাদের চরণ-চিহ্নও নেই, মান,ষের পায়ের ছাপও নেই।

তবে, পায়ের চিহ্ন না থাকলেও হাতের চিহ্ন রেখে যাবার প্রয়াস আছে। মাঝে মাঝে প্রবর্গামী যাত্রীরা পাথরের উপর ছোট ছোট কয়েকটি পাথর বসিয়ে বা সাজিয়ে রেখে যান্—দেখলেই বোঝা যায় মান্বের হাতের স্পর্শ। পরের যাত্রীরা তাই দেখে অনেক সময় চলেন।

এ যাত্রা-পথে এই একমাত্র সামান্য পথ-নিদেশি।

সেই পথেই চলেছি আমরা।

কখন গঙ্গার ধারার খ্ব কাছ দিয়ে, কখন বা পাড়ের কিছ্ব উপর দিয়ে। দ্বই ক্লেই গগনস্পশী গিরিশ্রেণী। ও-পারের পাহাড়ের চ্ড়া দেখা যায়। যেন তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণ। তায়-কান্তি দেহের উদ্ধর্নঙ্গে তুষার-শ্বস্ত উত্তরীয়। তুষার-নিঃস্ত নিঝারিণীগর্নাল যেন ব্রকের উপর যজ্ঞোপবীত।

এ-পারের পাহাড়ের চড়ো মাথা তুলেও দেখা যায় না।

হঠাৎ সামনে দেখি বিশাল পাথরের স্ত্পে গতি-পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জলের ভিতর থেকে সোজা উঠেছে পাহাড়ের মাথার দিকে। সে-সব পাথর বেয়ে উঠার ক্ষমতা আমাদের নেই। গাইড্-এর শরণাপন্ন হই। দিক্-ভ্রম হয়নি ত?

জিজ্ঞাসা করি, যাবো কোন্ দিক দিয়ে?



ইতিমধ্যে সে একটা পাথরের একট্ব উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা পা বের্ণকিয়ে পাথরের উপর রেখেছে, কোমরে একটা হাত, অপর হাত দিয়ে দেখাচ্ছে—ঐ! ঐ ধার দিয়ে যেতে হবে, উঠে আস্বন এই পাথরটার পাশ দিয়ে সাবধানে।

# কলোশ্বাসের আবিষ্কারের উচ্ছনাস!

পাথরের পাশ দিয়ে গিয়ে একট্ব উঠেই দেখলাম—
প্রকৃতির অভিনব পথ-স্থিট। দ্বইটি বিশাল পাথর,
মাঝখানে সামান্য ফাঁক আছে, একট্ব উপরে মাথায় মাথায়
দপর্শ করেছে। এইভাবে একটি স্বড়ঙ্গের স্থিট হয়েছে।
স্বড়ঙ্গটি ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে গেছে। এদিক
থেকে তাকালে উপরে অপর দিকে স্বড়ঙ্গের আর একটি
ম্বথ দেখা যায়। ভিতরে নানান্ আকারের ছোট-বড়
পাথর—তারি উপর চীর্গাছের কয়েকটি শ্বক্না গর্ভ়ি
পড়ে আছে। সেই পাথর ও গাছের উপর দিয়ে য়েতে
হবে। এ-ম্বথে যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছি তার চার-পাঁচ
হাত দ্রেই গঙ্গার প্রবল প্রবাহ। পাথরে গতিরোধ
হওয়ায় উচ্ছলিত তরঙ্গে জলকণার ফোয়ারা স্থিট করছে।
আমাদের মুখে চোখে তার সজলদ্পর্শ সানন্দে অন্তব

## গঞ্চাবতরণ

করছি। মকর-বাহিনী যেন তাঁর বাহনের প্রচ্ছ-তাড়নায় হিমালয়কে সরিয়েই দিতে চান্।

তব্ও, এই উগ্রম্তির পাশে স্বড়ঙ্গের পথট্বকু বিচিত্র হলেও ভয়াবহ নয়। পদস্থলনের আশঙ্কা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে গঙ্গাপ্রাপ্তির প্রণালাভের আশা নেই। পড়লে সেই স্বড়ঙ্গের মধ্যেই তিন-চার হাত নীচে পড়তে হবে,—তাতে হাত-পা ভাঙার হয়ত সম্ভাবনা—তার বেশী কিছ্ব নয়। কিন্তু তাও হয় না।

এক সঙ্গীর ডাকে তাকিয়ে দেখি, স্বড়ঙ্গের ঠিক পাশেই একটি প্রকাণ্ড গ্বহা। গ্বহার ভিতর শেষ দিকে পাহাড়ের গায়ে বেদীর মত একটি উ'চু পাথর। তারই উপর পা ঝ্বিলয়ে সঙ্গীটি বসেছেন—যেন অজন্তার গ্বহার মাঝে ব্বল-ম্বিতি। সেখান থেকে গঙ্গার ধারা অতি স্বশ্বর দেখায়। গ্বহার ভিতরটিও পরিষ্কার। মনে হয়, কোন সাধ্বর সাধনার স্থান ছিল।

সন্ডঙ্গ-পথ পার হয়ে আবার পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। গঙ্গার ধারেই একটি ছোট জঙ্গল। সবই দেওদার গাছ— মাঝে মাঝে ভূজ্জপিত্র। নানান্রঙের পাখী ঘ্রছে। জঙ্গল পার হয়েই এক বিচিত্র আবেন্টনীর মধ্যে এসে পেণছ্বলাম। চারিদিকে কেবলি নানান্ আকারের গোলাকৃতি পাথর। যেন পাহাড়ের মাথার উপর থেকে শ্ব্র্ব্ব্ গোল পাথরের এক বিপ্রল স্লোত নেমে এসে গঙ্গায় গিয়ে পড়াছল, এমনি সময়ে কার যেন শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পাথরগ্রনির অপ্রেব্ব্বাবিন্যাস। সাদা, গোলাপী অথবা হল্বদ রঙের বড় বড় গোল পাথর—সারা অঙ্গে কালো কালো বিন্দ্ব। কে যেন কলমের কালি ছিটিয়ে দিয়েছে!

একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হচ্ছে। এমনি করেই এই প্রস্তর-প্রান্তর উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল হয়ত মস্ণ পাথরের উপর পা পড়লেই পিছ লিয়ে যাবে,— কিন্তু, তা কোথাও যায় নি। দ্বিতীয় আশঙ্কা, দেহের ভার পেলেই নিশ্চল পাথর হয়ত সজাগ হয়ে হেলে উঠবে—গতির বেগে হয়ত পদচ্যুতি ঘট্বে। সে-রকম দ্রস্ত পাথরের সঙ্গে মাঝে মাঝে পরিচয় ঘটছে, তাই স্বচ্ছন্দে চলার ছল্দঃপতনও হচ্ছে। সতর্কগতিতে পাথরের ভারসাম্য বিচার করে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু, অলপ সময়েই দেখি, পাথরগন্লির সঙ্গেও যেন নিবিড় পরিচয় হয়ে

যায়, দেখলেই চেনা যায়—কার উপর নির্ভায়ে দেহ-ভার দিয়ে বিশ্বাস করতে পারব।

গাইড্ বলে, বাব্-জি, গঙ্গোত্রীর পথের প্রধান বৈচিত্র্য হোল এই সব পাথর, কেদার-বদরীর পথে এমন নেই— কেবলি লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে যেতে হবে। এরকম অনেক জায়গাতেই পাবেন।

সঙ্গী একজন বলেন, তাতে ক্ষতিও নেই, ভয়ও নেই। বরং, বেশ ভালই তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছে—লাফিয়ে চলায় স্পীড্ বাড়ছে।

হেসে বলি, লাফিয়ে চলার অভ্যাসটি যাবে কোথায়?

সবাই সানন্দে এগিয়ে চলি। কিন্তু, কোন্দিকে যাচ্ছি বা যেতে হবে ব্বি না। কিছ্ব নীচেই গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে। শ্র্য ব্বি, ঐ গঙ্গারই উৎস-ম্ব্থ চলেছি। কিন্তু নদীর গতি-পথ সরল রেথায় ত চলে না। উত্ত্বক্ষ গিরিশ্রেণীর প্রাচীর ভেদ করে পথ খ্রুজে খ্রুজে পার্বব্য নদী উদ্দাম বেগে ছ্বটে চলেছে। চলেছি হয়ত উত্তর ম্ব্থ, গাইড্ দেখায় প্রেক্দিকে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চ্,ড়া, বলে, বাব,জি, ঐ! ঐ পাহাড়ের পিছন দিয়ে আমরা যাবো।

মনে পড়ে, গঙ্গাসাগর যাবার কথা। স্টীমারে গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছি হয়ত দক্ষিণ মুখে। সারেঙ্ দেখায় পশ্চিম দিকের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বলে, ও-ধার দিয়ে স্টীমার আস্ছে—নদী গেছে ঐ দিক্ দিয়ে ঘুরে!

আবার মনে পড়ে, উড়ে চলেছি প্লেনে আকাশ-পথে।
নীচে তাকিয়ে দেখতে থাকি, বড় বড় নদীর গতি-পথ—
সব্জ প্থিবীর ব্বকে বাল্বনা-ময় স্বর্ণ-রেখা—সপিল
ভঙ্গীতে এ'কেবে'কে চলেছে।

নদীর বিচিত্র গতি।

চারিদিকে অচল হিমাচলের ধ্যান-স্থিমিত ম্বির্, তারি মাঝে সচল নদীর উচ্ছল জলোচ্ছবাস।

দেবাদিদেব মহাদেবের শিরশীর্ষের জটাজালে এই-ই ব্রিঝ বা গঙ্গাবতরণ!

#### গঙ্গাৰতরণ

গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি পড়ে। ধারার কিছ্ব উপরেই সামান্য সমতলক্ষেত্র। তারি একধারে ছোট একটি গুহা। গুহার বাহিরে ছোট ছোট কয়েকটি সাজানো পাথর মান্ববের অগ্ডিছের সাক্ষ্য দেয়।

গাইড্ বলে, এক বড় সাধ্র আশ্রম ছিল। একাই সাধনা করতেন ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে কচিৎ কখনো কেহ কেহ এসে দর্শন করতেন। মহাপ্র্র্ষ ছিলেন। আজ কিছ্-কাল হোল দেহরক্ষা করেছেন।

<u>এখন, শ্ব্রা আশ্রম ভাঙা মন্দিরের মত পড়ে আছে।</u>

এই নিভ্ত-বাসের মধ্যে তিনি কি পেয়েছিলেন, কি দিয়ে গেছেন, তার সন্ধান কে দেবে, তাই ভাবি।

# 24

ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে চলেছি। প্র্বাগামী যাত্রীদের রেখে-যাওয়া সাজানো ছোট ছোট পাথরগর্নালর উপর দ্বিট আছে। গাইডের ডাকে চমক লাগে। তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের উপর দিকে সে উঠে গেছে অনেকথানি।

আমরা গঙ্গার তীরের দিকে নেমে চলেছি। দ্ব-দিকেই সাজানো পাথরের পথ-নিদের্দণ।

গাইড্ বলে, উপর দিক দিয়েই যেতে হবে—নীচের পথে প্রাণো চিহ্ন—ওদিকে এখন পথ নেই।

অতএব, উপর দিকেই উঠ্তে হয়।

পাহাড়ে ওঠার স্বাভাবিক কণ্ট ত আছেই। ক্লান্তি বোধ হয় আরো এই ভেবে যে শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে ত নামতেই হবে, তবে কেন এই অকারণ আরোহণ। কিন্তু, পাহাড়-পথে চলার এই-ই ত রীতি। তাই সন্তর্পণে অতি ধীরে উঠতে থাকি। উপর থেকে নদীর ধারা-পথ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর দেখাতে থাকে।

সঙ্গের কুলি দুটি দলের সঙ্গে নেই দেখে চিন্তিত হই। কোন্ সময়ে যুথভ্রুট হয়েছে। কিছ্কুণ অপেক্ষা করা হয়। শিস্ দিয়ে গাইড় ইসারা করে—পাহাড়ে তার

প্রতিধর্নন ওঠে—তব্ৰও তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সব মালপত্র তাদের কাছে। সে-সব হারাবার কিছ্নুমাত্র আশঙ্কা নেই। কিন্তু, তারা পথ হারালে তাদের বিপদ আছে, ভাবি। বিরাট পাহাড়গ্নলির মাঝে নগণ্য দুটি মানব-শিশ্ব। খ্রুজে পাওয়া অসম্ভব, তাই চেন্টাও বৃথা। অগত্যা, তাদের পথ-চেনার সহজ বিচার-ব্লির উপর ভরসা রেখে আমরা এগিয়ে চলি।

পাথর ডিঙিয়ে চলা আপাততঃ শেষ হয়েছে। পাহাড়ের 
ঢাল, গা বেয়ে চলেছি। সাম্নেই বিরাট ধ্রস নেমে 
গেছে বহ্ন নীচে নদী পর্যান্ত। পাহাড়ের গায়ে পা 
রাখার মত স্থানও নেই, তাই এগোবারও উপায় নেই। 
গাইড্ থম্কে দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই ব্রুতে পারি ভূল 
পথে চলে এসেছি। নদীর দিকেই নেমে যাওয়া উচিত 
ছিল। কিন্তু, এখন এখান থেকে বহ্ন নীচে নদীর দিকে 
তাকাতে মাথা ঘোরে, সোজা নামতে পারব কিনা সন্দেহ 
জাগে।

অযথা এতথানি পাহাড়ে ওঠায় সময়ও লেগেছে, শ্রান্তিও

হয়েছে। গাইড্-এর উপর রাগ ও বিরক্তি হওয়াই
স্বাভাবিক। কিন্তু, আশ্চর্যা, সে মনোভাব আসে না।
সকলেই সানন্দে সব কিছ্ম মেনে নিই। কারো উপর
দোষারোপ করি না। ভাবি, এ-যেন স্ব-কৃতকন্মের ফল।
এই পথিক-জীবনে এমনি বিপর্যায় যেন স্বাভাবিক
পর্য্যায়। এতে চণ্ডল বা বিক্ষমন্ধ হলে এখানকার শান্তিময় জীবনধারায় অশান্তির স্থিট করবে। অন্তরে বিশ্বাস
রাখি, যে মহান্ আকর্ষণ এখানে এনেছে, সে-ই ঠিক
গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সকলেই হাসিম্বথে প্রকৃতির বিরাট্ শক্তিকে উপলব্ধি করি, তারি মাঝে পথের কাণ্ডারীর সন্ধান করি।

বহন নীচে গঙ্গার কিনারায় বিক্ষিপ্ত নিশ্চল পাথরগ্নলির মধ্যে ছোট্ট দ্বটি সচল জীবের ইঙ্গিত পাই। সবাই এক-দ্বেট তাকিয়ে দেখি। আমাদের কুলি দ্বটি! এ-পথে নতুন হোলেও তারা ঠিকই গেছে। এখন আমরা ভূল-পথে আট্কে গেছি দেখে তারা বোঝা ফেলে ছ্বটে এগিয়ে আসছে আমাদের সাহায্য করতে।

কি করে যে তারা পাহাড়ে উঠে আমাদের কাছে চলে এল

বিসময় লাগে! উঠবার পথ নেই, পা রাখবার স্থান নেই। হাতে ভর দিয়ে কোথায় পা রেখে দেখতে দেখতে উঠে এল। মুখে অভয় বাণী। বলে, বাব্যজি, হাত ধর্ন, নেমে আস্বন, কোন ভয় নেই।

সতি ই মনে কোনও ভয় রাখি না। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভরে তাদের হাত ধরি। দেখতে দেখতে নীচে নেমেও আসি।

গঙ্গার ধারে পাথরের উপর ক্ষণিক বিশ্রাম করে আবার পথচলা শ্বর হয়।

নদীর তীরে বড় বড় পাথর। তারই উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এসে ক্লান্ত হলেও আবার পাশের পাহাড়ে ওঠা আরম্ভ হোল।

একট্র উঠেই জঙ্গল। চারিদিকে শ্রধ্য ভূজ্জপিরের গাছ।
বার্চ্চ ট্রি (Birch Tree) মাটি থেকে একট্র উঠেই ভালপালা বিস্তার করেছে। আঁকাবাঁকা শাখা। সব্জপাতার
মাঝে সাদা সাদা ভালগর্বলি,—গাছের গর্বভিগর্বলিও সাদা।
চারিদিকে সাদা রঙের দীপ্তি ছভিয়েছে। গাছের ছাল
টেনে তুললেই পাক খেয়ে খ্রলে আসে। মস্ণ কাগজের

ভূড্জ'-বন—তারি ভিতর দিয়ে পথ

মত। যত টেনে তোলা যায় পাকের পর পাক খোলে। ডালের ক্ষত অঙ্গ রক্তাভ হয়ে উঠে। টেনে তোলা ছালের রঙ্ও রাঙা হয়ে আসে। গাছের একটা নীচু ডালের উপর পা ঝ্বলিয়ে বসে একজন সাথী সেই ভূজ্পিত্রের উপর ফাউণ্টেনপেন্ দিয়ে চিঠি লেখেন।

গঙ্গোত্রী-যমন্নোত্রীর দিকে ভূজ্জপত্রে লেখার প্রচলন এখনও কিছন কিছন আছে। জিনিসপত্র জড়িয়ে নেবার কাজেও এর ব্যবহার প্রচুর। আমাদের দেশে যেমন কলা বা শালপাতায় খাওয়ার প্রথা আছে, এখানে ভূজ্জপত্রেরও তেমনি ব্যবহার হয়।

ভূজ্জপত্র!—নাম শ্বনেই যেন কোন্ প্রাচীন যুগে মন চলে যায়।

তারই বিচিত্র বনানীর প্রান্তে বসে আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার।

গঙ্গার তীর থেকে অনেকখানি উঠে এসেছি। তাই জলের অভাব। গাইড্ বলে, কোন ভাবনা নেই, কাছেই ঝরণা আছে, পাত্র দিন্—জল আন্ছি।

পাত্র নিয়ে একটা কুলির সঙ্গে গেল, কিন্তু ফিরতে আধ ঘণ্টার উপর দেরী হোল। বলে, ঝরণায় জল নেই, সব বরফ হয়ে আছে, বরফ ভেঙে গলিয়ে আনতে দেরী হোল।

আহার্য্য,—সঙ্গে-আনা র্বটি, আলব্সিদ্ধ ও চুর্মা।
চুর্মা—ঝর্ঝরে মোহনভোগের মত, স্ব্জির বদলে
আটার তৈরি। একবার তৈরি করলে তিন-চার দিন
রেখে খাওয়া যায়—নন্ট হয় না।

যা কিছ্ম খাবার ছিল সকলে একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হোল। কুলিদের বেশী করে দিই, বলি, তোমরা ভার বইছ তাই ভাগ বেশী পাবে।

খাওয়ার পর একট্র বিশ্রাম। বিশ্রামে সর্থ থাকলেও, সাম্নে পথ পড়ে থাক্লে সে-বিশ্রামে স্বস্থি নেই। তাই, আবার যাত্রা শ্রুর, করি। খাওয়ার পর পথ-চলায় শরীর ভারী বোধ হয়। কিন্তু, একট্র চলার পর গতির ছন্দ আবার ফিরে আসে। দ্বপ্ররের রৌদ্রের উত্তাপ তেমন বোধ হয় না। হিম্-শীতল বাতাসে বরং শীতই লাগে। বিকালে রাত্রি-বাসের আবাসে এলাম।

ধর্ম্মশালা। পাথরের একতলা বাড়ী। খানচারেক ছোট ছোট ঘর। মেঝেতেও পাথর-বসানো—অসমতল। শ্ব্ধ্ কম্বল বিছিয়ে শোওয়া বিশেষ কন্টকর। নীচে থেকে ঠান্ডা ত ওঠেই, পাথরও বিশ্বতে থাকে—শরশ্যার কথা সমরণ করায়।

কুলিরা পাশের একটা ঘর থেকে লম্বা কয়টা তক্তা নিয়ে আসে, সারি সারি পেতে দেয়। বলে, এর উপর কম্বল বিছিয়ে শ্বলে কণ্ট নেই।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়। কাল গোম্খ দর্শন করে এখানে ফিরে আবার রাগ্রিবাস হবে। তাই মালপত্র এখানেই সব পড়ে থাকবে।

লোকজন এখানে কেউ থাকে না, চৌকিদারও নয়।

জারগার নাম ভূজবাস (১২,৪৪০ ফিট্)। মানে হয়ত ভূজ্জবিক্ষের বাস। কিন্তু, ভূজ্জপিত্রের বনও প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন চারিদিকেই কঠিন কঠোর পাহাড়, মাথায় সব বরফের চ্ড়া, তার থেকে এক একটা বরফের ধারা নেমে গঙ্গার কাছে চলে এসেছে। খানিকটা বরফের উপর হে'টে ধন্মশালায় পে'ছি,তে হয়।

ধর্ম্মশালার সাম্নেই গঙ্গা। ক্ষীণ কায়া, কলোচ্ছলা। তুষার-শীতল জলধারা।

গঙ্গার পরপারে উত্তর্ক গিরিশ্রেণী। তারই তুষারশীর্ষ থেকে বিপর্ল এক জলধারা সহস্র ধারায় বিচ্ছ্ররিত হয়ে গঙ্গার ব্বকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চারিদিকে যত নিঝারিণী সবই জাহুবী-জলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ছ্বটেছে।

রাত্রে গায়ের জামা কাপড় মোজা পরেই কম্বল মর্নাড় দিয়ে শ্বয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড শীত।

সঙ্গী সাধ্বটি ম্দ্ৰকণ্ঠে গঙ্গা-শুব গান করছেন।

'<mark>গাঙ্গাং বারি মনোহারি ম</mark>ুরারি-চরণ-চ্যুতম্। <u>তিপ্রারি-শির\*</u>চারি পাপহারি প্নাতু মাম্॥'

সেই মধ্বর স্বরের মুর্ছনায় চোখে ঘ্বমের আবেশ আসে। সারারাত আধ-ঘ্বমঘোরে কেটে যায়। অতি ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে সবাই তৈরি হয়েছি। রাত্রের রাখা র্নটি একটা করে চায়ের সঙ্গে খাওয়া হোল।

গতকাল গঙ্গোত্রী থেকে মাইল বারো এসেছি, শ্বনলাম।
মাপা মাইল নয়। অন্মান মাত্র। সরল পথের মাপে
হয়ত বারো মাইল হতে পারে, কিন্তু এখানে যেন মনে হয়
পর্ণিচশ-ত্রিশ মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেও পথ শেষ
হতে চায় না। আজও তেম্নি মাপে ছয় মাইল মাত্র পথ। যেতে আসতে বারো মাইল। কিন্তু সারাদিন
লাগবে এ-পথ অতিক্রম করে ঘ্বরে আসতে।

এই ভূজবাসে ফিরে এসে আবার রাহিবাস। কাল এখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে দ্প্ররের মধ্যেই গঙ্গোত্রী পেণিছানো যাবে। গঙ্গোত্রী থেকে গোম্বখ আসা-যাওয়ার পথে এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থল। সঙ্গে তাঁব্ব আন্লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'গঙ্গামায়ি কি জয়'—ধ্বনি তুলে যাত্রা শ্বর্ হোল।

কখনও গঙ্গার ধারার পাশ দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের কিছ্ম উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। পথ নেই। পা রাখার স্থানও কোথাও বা অতি সঙকীর্ণ। কুলিদের বা পাশ্ডার ছেলের হাত ধরে সে-সব স্থান অতিক্রম করি। বিপদ ঘট্লে তারা যে হাতট্মকু ধরে আট্কে রাখতে পারবে এমন নয়। তব্বও হাতের এই সামান্য ভরট্মকু দিয়ে সাহসের সেতু বাঁধা হয়। শরীরও ভারসাম্য ফিরে পায়। কিন্তু, ভয় যে সম্পর্ণ মনের বিকার তা ব্র্বতে পারি চলার সঙ্গে। চলতে চলতে মনে সাহস জাগে, আত্মনিভরতা আসে, হাসিম্ম্থে নিভ্রে সঙকটময় পথও একাই ক্রমে পার হয়ে এগিয়ে যাই।

গঙ্গার ধারে বালির উপর সব পায়ের চিহ্ন। গাইড্ ও
কুলিরা দেখেই বলে—ভাল্বকের পায়ের ছাপ। শ্বনি,
এ-অণ্ডলে বড় বড় ভাল্বক আছে। সাম্নাসাম্নি দেখাও
যায়। ভাবি, দেখা হলে মন্দ নয়। কিন্তু, দেখা পাই না।

ফেরার পথে, গঙ্গার অপর পারে বড় একদল হরিণ দেখা গিয়েছিল। ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড। একটার মাথার বিরাট্ শিঙ্ট্। দল বেংধে চরছিল। আমরা এ-পারে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরাও অপর পারে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বিশ্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। আমরাও চলি, তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। তারপর, হঠাৎ থেমে গিয়ে, যেন বিদায় জানিয়ে, পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ধীরে ধীরে গঙ্গার উৎসম্বথে সবাই এগিয়ে চলেছি।

মনে এক অদ্ভুত অন্ভূতি। বিগত-বিষয়-তৃষ্ণ।

জগৎ-সংসার সব ছেড়ে কোথায় যেন আর এক রাজ্যে চলে এসেছি। স্নেহ-মায়া, ভয়-ভাবনা—কোথায় যেন বিলীন হয়েছে। চারিদিকে প্রকৃতির অপার শান্তির মাঝে নিজেকে যেন নিঃশেষ করে দিয়েছি।

পাহাড়ের মাথায় সব বরফ। বরফ গলে কেবলি ঝরণা নেমে এসেছে। কিছ্ব নীচেই গঙ্গার ধারার সঙ্গে মিশ্ছে। ঝরণার ব্বকে বড় বড় পাথর। সেই সব পাথরের উপর পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে জলের ধারা পার হচ্ছি। ক্ষীণকায়া ধারাগ্বলি পার হতে অস্ববিধা নেই।

গাইড্ জানায়, বাব্বজি, ফেরবার পথে এই সব জায়গাতেই বিপদ। এখন সকালে বরফ গলতে শ্বর্ করে নি। রোদ্রের তেজ বাড়লেই দ্রুত গলতে থাকবে, ঝরণার জল বাড়বে, ধারা দশগনে হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে নামবে। তথন পার হওয়াই দুছ্কর। জলের ভিতর বড় বড় গোল পাথর গড়িয়ে ফেলে, তারি উপর পা রেখে কোনও রক্মে পার হওয়া যায় ত ফেরা—নয়ত, এই সব ঝরণারই ধারে রাত কাটিয়ে আবার ভোরে ফিরতে হয়। দিনের শেষ-ভাগে এ-সব নদী পার হওয়া অসম্ভব।

ভাবি, মিথ্যা এখন ও-সব চিন্তা। অসম্ভব হয়-ই যদি, রাত্রিবাসও করা যাবে। এখন শা্ধ্য অভিমন্যার ব্যহ-ভেদ হলেও ক্ষতি কি?

रिकार माम्रास्त भए जभत्भ त्भ!

ঝরণার আশপাশে জল জমে আছে। তারই উপর কাঁচের
মত পাত্লা বরফ জমেছে। সামান্য স্পর্শেই ভেঙে যায়,
জল টল্মল্ করে উঠে। তার কাছেই পাথরগালির
উপরও বরফের আচ্ছাদন। পাথরের নীচে বরফ গলে
ধারা বয়ে চলেছে; উপরের পাথর থেকে বরফের সর্বা
সর্বা ফালি বটগাছের ঝারির মত নেমেছে। টপ্টপ্
করে ফোটা ফেল মা্জার মত তা থেকে পড়ছে।

म द्र टनाम ्य—भाउभन्य

আর, সেই বরফের ঝুরিগ্রলির উপর সকালের রোদ্র পড়ে রামধন্র সাতরঙা ছটা ছড়িয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। কি বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস!

সকাল থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা চলেছি। এখনও ছয় মাইল পথের শেষ হয় নি। অথচ, পথে বিশ্রামও বিশেষ করি নি, ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছি।

গাইড্ বলে, এইবার পেণছে গেছি, পাহাড়ের ঐ বাঁকটা ঘ্রলেই দর্শন মিলবে।

গঙ্গার দূই ক্লের গিরিশ্রেণী কিছ্ব দ্রে সরে গেছে।
নদীর উপত্যকা প্রসারিত হয়েছে। এ-পারের পাহাড়
থেকে ও-পারের পাহাড় প্রায় মাইলখানেক দ্র হবে।
তারি মধ্যে সাগর-সৈকতের মত বিস্তীর্ণ বাল্বকারাশির
উপর দিয়ে গঙ্গার ধারা নেমে আসছে। স্মুর্থে
উপত্যকার গতি-পথ রোধ করে এক বিরাট গিরিশ্রেণী
দাঁড়িয়ে আছে। তারই দ্ইটি বরফ-ঢাকা চ্ড়া স্র্ব্যকিরণে ঝল্মল্ করছে। 'শতপন্থ' শিথর। উপত্যকাও
তুষারাবৃত। পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট 'গ্লাসিয়ার'

নেমে এসেছে। সেই হিম-প্রবাহের দিকে দৃণ্টি আকর্ষণ করে গাইড্ জানালো, ওরই কাছে গঙ্গার উৎস-মুখ— গোমুখ। বরফের মধ্যে প্রকাণ্ড বরফেরই কয়েকটি গুহা। তারই ভিতর থেকে বরফ গলে গঙ্গা নদীর র্প ধরে বা'র হয়ে আসছেন—'হিম-বিধ্-মুক্তা-ধবল তরঙ্গে'।

জলের কিনারা দিয়ে পাথর ধরে ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর সেই বরফের গ্রহার মুথে পেণছ্লাম। সাগরবক্ষ হতে ১৩,৭৭০ ফিট। এর পর সবই তুষার-আচ্ছন্ন। এইখানেই প্রথম নদী-আকারে ভাগীরথীর আবিভাব।

ম্যাপ্ খুলে চারিদিকের তুষার-শিখরগ্বলির নামের সঙ্গে পরিচয় করি।

ভূগ্নপন্থ, মের্পব্ত, শিব্লিঙ্, কীর্ত্তিবাসক, ভাগীরথীপব্ত, শতপন্থ, কালিন্দী, চতুরঙ্গী, বাস্কী-পব্ত, নীলাম্বর, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, স্দর্শন,—অপ্বর্তি সব নামকরণ। কে কবে এ-সব নাম দিল, তাই ভাবি।

শ<sub>ুত্র</sub>-জটাজ্টে যোগ-মগ্ল সব যোগীশ্বর। দেবতাত্মা ৮৮



হিমালয়ে যুগ-যুগান্তরের শাশ্বতবাণীর নির্বাক্ প্রতিমুক্তি।

₹0

# গোমুখ!

নাম-করণের কারণ খ্র্জি। গাভীর মুখ,—হয়ত কবিচিত্তের কলপনার কথা। তব্ ও মনে হয়, সাম্নের দ্ইটি
বরফের চ্ডার সঙ্গে গর্র শিঙ্-এর সাদ্শ্য এবং বরফের
বিরাট গ্রাটি মুখ-বিবর মাত্র। আবার মনে হয়, গো
অর্থে প্থিবীও ত হয়। প্থিবীর এই তুষার-বিবরই
ত এ-নদীর উৎস-মুখ—তা-ই ব্রিঝ বা গো-মুখ।

বরফের প্রকাণ্ড গৃহা। তিন চারশ ফিট্ উর্চু, শতখানেক ফিট্ চওড়া। ভিতরে অন্ধকার। সেই গোপন অন্ধকারের ভিতর থেকে তরল-তরঙ্গে জল বয়ে আসছে। গৃহার মুখে বরফের চাঙর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, জলের স্লোতে বরফ ভেসে ভেসে চলেছে। বরফ-গলা জল,—নিদার্ণ শীতল। জলের রঙ্ব ঘোলাটে। গঙ্গার গৈরিকবাসের প্র্বিভাষ।

গঙ্গার জলে স্নান করলাম।

সঙ্গে-আনা মেজদাদার অন্থি বিসম্পর্ন দিলাম।

জাহ্নবী-ধারার দিকে একদ্ন্টে তাকিয়ে দেখতে থাকি। স্রোতের আবর্ত্তে চিতা-ভঙ্গ্ম ও অস্থি-খণ্ড নিমিষে কোথায় অন্তর্ধান করে।

ঠিক এক বছর আগেকার কথা। সেদিন এমনি হিমালয়-পথে ঘ্রতে ঘ্রতে বদরীনারায়ণে এসে পেণছৈছি। পেণছানোমাত্র পাণ্ডাজি এসে ডাকের চিঠি হাতে দিলেন।

মেজদাদার লেখা। কাশ্মীরে তখন তিনি বন্দী।

লিখেছেন, এ-চিঠি যখন তোমার কাছে পেণছ্বিব ততদিনে তুমি হয়ত বদরিকাশ্রমে পেণছেছ। হিমালয়ের বিরাট ও অপর্পে সৌন্দর্য্য তুমি নিশ্চয় উপভোগ করছ। এখানে আমিও ঐ মহান্ হিমালয়েরই আর এক অংশে আছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও আছে। শ্বধ্ব প্রভেদ এই, তুমি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ঘ্বরে বেড়াচ্ছ, আর আমার ঘোরাফেরার হ্বকুম নেই, স্থানও নেই,—চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। আমার খ্বই ইচ্ছা ছিল, এবার তোমাদের সঙ্গে কেদার-বদরী ঘ্বরে আসি। কিন্তু, তা ভাগ্যে ছিল না। আগামী বছর ভাগ্য আরও প্রসন্ন হবেন, আশা করি।

এ-চিঠি পাবার দশ দিন পরে কলিকাতার ফিরে আসি।
তার দ্বই সপ্তাহ পরেই তিনিও ফিরলেন—চির-ম্বিক্ত
পেরে। কাশ্মীর-সরকার কাশ্মীরী শালে আচ্ছাদন করে
তাঁর মর-দেহ ফেরং পাঠালেন!

সেদিনই শ্মশানে তাঁর চিতার পাশে বসে সঙ্কল্প করলাম, তাঁর চিতা-ভঙ্ম ও অস্থি-চ্র্ণ নিয়ে আগামী বছর গোম্বথে ও বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মকপালে বিসঙ্জন দিয়ে আসব।

আজ বংসরান্তে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হোল।

তাকিয়ে দেখি, গঙ্গার প্রবল প্রবাহে যেন সেই প্রদীপ্ত চিতা-বহিত্তই লেলিহান্ শিখা। আজ ব্রিঝ বা জননী জাহবীর শান্ত-শ্লিঞ্চ স্পর্শে নির্ন্তাপিত হোল।

'স্বখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব প্রমা গতিঃ।'

ak ak

জল-ধারার ধারেই এক শীতল শিলাখন্ডের উপর আসন নিয়েছি। সাম্নেই গোম্খ-গ্রহা।

চারিদিক নিস্তদ্ধ নিশ্চল। যোগমগ্ন হিমাচল। তুষার-কান্তি জ্যোতিশ্র্যায়।

তারি মাঝে জাহবীর জন্ম-কাকলী। স্বধ্নীর স্ব-ধর্নি।

ভাগীরথীর মত্ত্রে অবতরণ।

স্থির হয়ে বিস। 'দেবি স্বরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে'র অমর মাহাত্ম্য হদয়ে উপলব্ধি করি।

চোখের উপর ভেসে ওঠে এই শীর্ণকায়া পর্বত-নির্বারিণীর মহীয়সী মহিমা—বিশাল বিস্তৃতি। অঙ্কুরের মাঝে মহীর্হের ইঙ্গিত।

গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে মন ভেসে চলে। ছল্ছল্ ১২

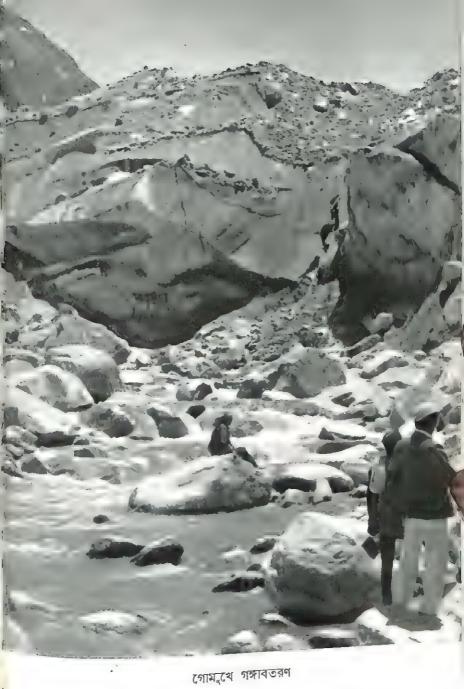

কল্কল্। পাহাড়-পর্বত ভেদ করে ছ্রটে চলে। যত বাধা, তত বেগ। উচ্ছল উদ্দাম। চারিদিকের গিরি-দেবতা ঝরণার জলের অঞ্জলি দেয়।

জল বাড়ে, স্রোত বয়। পারাবার-বিহারিণী জাহুবী ছ্বটে চলে।

দেবাদিদেব মহাদেবের জটা বেয়ে স্বর্গের নিঝারিণী সব কলোচ্ছনাসে নেমে আসে। মন্দাকিনী, সরস্বতী, গোরী, নন্দা, অলকানন্দার সহিত মিলিত হয়ে ছুটে আসে, ভাগীরথীতে নিঃশেষে বিলীন হয়।

মিলনের পর্ণাতীথে সঙ্গমে সঙ্গমে প্রয়াগের প্রতিষ্ঠা। পাহাড়ের মাঝেও গঙ্গার উভয়তীরে মান্যের বর্সাত জাগে। মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার রোল ওঠে। গঙ্গার আবাহন জানায়,—পতিতপার্বান স্বধর্বান গঙ্গে!

জাহাবী ছ্বটে চলে। পর্বত-কারায় অবর্দ্ধা প্রমন্তা নদী মর্ক্তির সন্ধানে বেগে ধেয়ে চলে। গিরি-দ্বার ভেদ করে হরিদ্বারে কল্যাণী জননী নেমে আসেন। শ্রান্তি-হরা, শান্তি-ভরা ভীচ্ম-জননী!

ভরা নদী বয়ে চলে। তীরে তীরে কত নগরী, কত তীর্থ গড়ে ওঠে। দ্বক্লের ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে।

অন্ন-দায়িনী শান্তি-প্রদায়িনী ভাগীরথী!

কলকল্লোলিনী জাহুবী তব্ ছ্বটে চলে। বিশাল বিস্তৃতি—স্বগভীর জলরাশি। নৌকা চলে, জাহাজ ভাসে। সভ্যতার পণ্য আসে। যন্ত্র-দানবের বিরাট সৌধ জাগে।

স্বধাপ্লাবিতা মকরবাহিনী তব্বও ছ্বটে চলে।

জলমোতে বিগত বছরের কয়দিনের কাহিনী স্মৃতি-পথে ভেসে আসে।

গঙ্গাসাগর অভিমুখে চলেছি। এই ভাগীরথীরই আর এক রুপ। উচ্ছলা চণ্ডলা পার্ন্বত্য নিঝারিণী নয়— স্বাবস্তার্ণ বারিরাশি। প্রশান্ত বিস্তার। দুই তীরে অভ্রভেদী গিরি-প্রহরী নয়,—স্বদূর দিক্চক্রবালে তর্ব্-রাজির ঘনসব্জ রেখা। দিগন্ত-প্রসারিণী প্রবাহিনী। সাগর-সঙ্গমে ছুটে চলেছে।

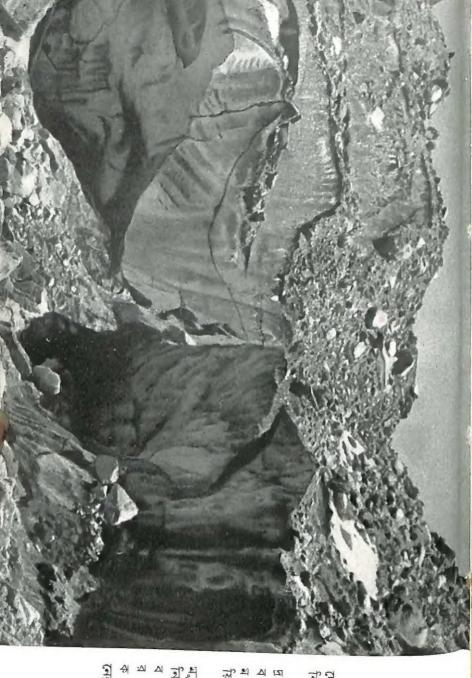

武马

সঙ্গমে মন্দির। তীথ্যাত্রার সমারোহ। লোকম্বেথ গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তুন। ভগীরথের কীর্ত্তি, জহুমুনির উপাখ্যান, সগর-রাজের কাহিনী—কত প্র্ণ্য-স্মৃতি-ভরা জাহ্বী!

মহাসম্বদ্র উম্মিমালার ম্কুট মাথায় হিমালয়ের দ্বহিতাকে সাদর আহ্বান জানায়। সহস্র তরঙ্গে আলিঙ্গন করে। ভাগীরথীর প্র্ণ্য-প্রবাহ সাগর-জলে বিলীন হয়। মিলনের কল্লোল-কলরব শব্দ-ব্রমোর ধর্নন তোলে।

মহাদ্রি-শিখর হতে মহাসাগর,—বিরাট্ হতে বিশাল। ধ্যান-মগ্ন স্তন্ধ হিমাচলে উৎপত্তি, চির-জাগ্রত উদ্বেল মহা-সম্বদ্রে বিল্বপ্তি।

বিপর্ল বিসময়ে দেখি, সাগরের বারিকণা মেঘাকারে আকাশ-পথে আবার ছুটে আসে। হিমাগরির হিমশিখরে তুষার জমে। গিরি-কন্দরে প্রাণের স্পন্দন জাগে,
শিব-স্কুদর জটা-শীর্ষে গঙ্গার প্রচণ্ড ধারা বহন করেন,
ভগীরথ শৃঙ্খনাদে আবাহন জানান্। গঙ্গার চিরস্তন
মঙ্গলময় যাত্রা আবার চক্রবং শ্রুর্ হয়।

গোম্খ-বিবর-নিঃস্তা জাহ্বীর ছল্ছল্ উচ্ছল বাণী উঠে; নিঝারিণীর সেই কলধ্বনির মাঝে মহাসাগরের মহাকল্লোল প্রতিধ্বনিত হয়।

গোম, খ-কল্লোল মাঝে শ্রনি আমি সাগর-সঙ্গীত।



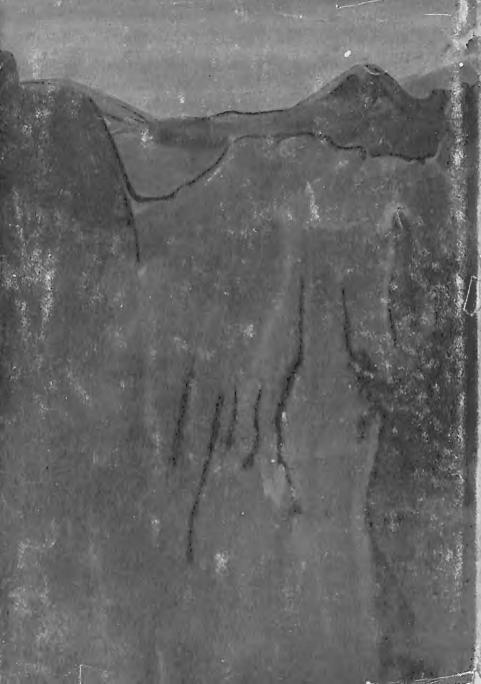